আলাদা এবং পৃথকভাবে উক্ত বিক্রিত সম্পদকে পুনর্বার ক্রয় করার অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করে থাকে, তাহলে অঙ্গীকারকারীর উপর এই অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য হয়ে যাবে এবং আদালতের মাধ্যমেও তা বাস্তবায়ন করানো যাবে। এ ক্ষেত্রে অঙ্গীকার পূরণের অপরিহার্যতাকে হানাফী এবং মালেকী উভয় ফিক্হবিদগন সমর্থন করেছেন।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, এই অঙ্গীকারের সম্পর্ক দানের সাথে নয়। এটা ভবিষ্যতে বিক্রি করার একটি অঙ্গীকার। এতদসত্ত্বেও হানাফী এবং মালেকী ফিক্হবিদগণ তাকে ওয়াজিব এবং আদালতের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার কথা বলেছেন। এ কথা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে সব ফিক্হবিদ অঙ্গীকারকে ওয়াজিব বলেন, তারা দান ইত্যাদির অঙ্গীকারের সাথে এই হুকুমকে বিশিষ্ট করেন না। বরং তাদের নিকট এই উসূল ভবিষ্যতের দু'তরফা চুক্তির অঙ্গীকারের উপরও প্রযোজ্য হবে। বস্তুত কুরআন এবং হাদীস অঙ্গীকার পূরণ করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَ أُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَهْدُولًا (بني اسرائيل: ٣٤)

"এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে (কিয়ামতের দিবসে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত নং-৩৪)

يَا أَيُهَا اللّٰذِينُ الْمَنُوا لِمُ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبْرِ مَقْتًا عِنْدُ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبْرِ مَقْتًا عِنْدُ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبْرِ مَقْتًا عِنْدُ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبْرِ مَقْتًا عِنْدُ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبْرِ مَقْتًا عِنْدُ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف: ٣٠٢)

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট খুবই অসন্তোষজনক।"

(স্রা আস্সাফ ঃ আয়াত নং-২ ও ৩)

ইমাম আবু বাকর জাস্সাস (রহ.) বলেন, কুরআনে কারীমের এই আয়াত বর্ণনা করে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়, চাই তা ইবাদাতে হোক কিংবা লেনদেনে হোক, তা পূর্ণ করা অপরিহার্য হয়ে যায়<sup>2</sup>।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

"মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, যখন তার নিকট কোন আমানত রাখা হয় তাতে খিয়ানত করে<sup>২</sup>।"

এটা তো শুধুমাত্র একটি উদাহরণ। নতুবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহের এক বিরাট সংখ্যক হাদীস এমন রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যুক্তিসঙ্গত কোন ওজর ব্যতীত অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এসব উদ্ধৃতি দ্বারা এতটুকু পরিষ্কার প্রতিভাত হয়েছে যে, অঙ্গীকার পূরণ করা ওয়াজিব। তবে প্রশ্ন হল আদালতের মাধ্যমেও তা পূরণ করানো যাবে কি না, তা অঙ্গীকারের ধরণের উপর নির্ভরশীল। বাস্তবিক পক্ষে কিছু অঙ্গীকার এমন ধরনেরও হয়ে থাকে, যা আদালতের মাধ্যমে পূরণ করানো যায় না। যেমন বাগ্দানের সময় উভয়পক্ষ বিবাহ-শাদীর অঙ্গীকার করে থাকে, এই অঙ্গীকার দ্বারা একটি চারিত্রিক দায়িত্ব অর্পিত হয়ে যায়, কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এই অঙ্গীকার আদালতের মাধ্যমে পূরণ করানো যায় না। কিন্তু ব্যবসায়িক লেনদেনে যদি কোন পার্টি থেকে কোন জিনিস বিক্রিবা ক্রয় করার অঙ্গীকার করা হয় এবং সে ব্যক্তি এর ভিত্তিতে কিছু দায়দায়িত্বও গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এখানে সেই অঙ্গীকারকে আদালতের মাধ্যমে পূরণ না করানোর কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষার আলোকে উভয় পক্ষ যদি এ কথার উপর একমত পোষণ করে যে, এই অঙ্গীকার অঙ্গীকারকারীর উপর অপরিহার্য হবে, তাহলে বিচারের দৃষ্টিতেও অপরিহার্য হওয়া উচিত। এই মাসআলার

১. الحطاب: تحرير الكلام ১ পৃষ্ঠা নং- ২৩৯, বৈরুত ১৪০৪ হিঃ।

১. আল-জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, ৩/৪২০।

২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান।

সম্পর্ক শুধুমাত্র মুরাবাহার সাথে নয়। ব্যবসায়িক লেনদেনে যদি অঙ্গীকারকে বিচারের দৃষ্টিতে অপরিহার্য না করা হয়, তাহলে এর দারা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে মারাত্মক ক্ষতি সাধন হতে পারে। এক ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ীকে অর্ডার দিচ্ছে যে, আমার জন্য অমুক জিনিস সংগ্রহ করুন এবং এই অঙ্গীকার করে যে, আমি আপনার নিকট থেকে তা ক্রয় করে নিব। ব্যবসায়ী এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে অনেক ব্যয়ভার বহন করে সে জিনিস বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনে, এখন অঙ্গীকারকারীকে উক্ত জিনিস ক্রয়ে অস্বীকার করার অনুমতি কিভাবে দেয়া যেতে পারে। কুরআন এবং হাদীসে এমন কোন বিধান নেই, যা এধরনের অঙ্গীকারকে অপরিহার্য সাব্যস্ত করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হবে।

এসব কারণের ভিত্তিতে "মুজাম্মাউল ফিক্হিল ইসলামী জিদ্দাহ" ব্যবসায়িক লেনদেনে অঙ্গীকারকে নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।

- (১) এই অঙ্গীকার একতরফা হতে হবে।
- (২) এই অঙ্গীকারের কারণে অপর ব্যক্তি (যার সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে) কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে।
- (৩) অঙ্গীকার যদি কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের হয়ে থাকে, তাহলে এটা জরুরী যে, নির্ধারিত সময়ে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে কার্যত ক্রয়-বিক্রয়ে করতে হবে, শুধুমাত্র অঙ্গীকারকে ক্রয়-বিক্রয়ে মনে করা যাবে না।
- (৪) যদি অঙ্গীকারকারী তার অঙ্গীকার পূরণ না করে, তাহলে আদালতের মাধ্যমে তাকে বাধ্য করা হবে যে, হয়ত উক্ত জিনিস ক্রয় করে স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করবে অথবা বিক্রেতার প্রকৃত ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। এই ক্ষতিপূরণে বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত মূলধনের যতটুকু লোকসান হয়েছে, শুধুমাত্র ততটুকু অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রত্যাশিত এবং সম্ভাব্য (Opportunity) মুনাফাকে (অন্যত্র বিনিয়োগের সূযোগ থাকা সত্ত্বেও বিনিয়োগ না করার কারণে যে সম্ভাব্য মুনাফা অর্জনের সূযোগ হারানো হয়) তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

এ জন্য গ্রাহকের অর্থায়নকারীর সাথে এই অঙ্গীকার করা জায়েয আছে যে, যখন অর্থায়নকারী সাপ্লাইকারী থেকে মাল সংগ্রহ করে নিবে তখন সে তা ক্রয় করে নিবে। এই অঙ্গীকার পূরণ করা তার উপর অপরিহার্য হবে এবং উপরোল্লেখিত পদ্ধতিতে আদালতের মাধ্যমেও তা পূরণ করানো যাবে। এটা শুধুমাত্র ক্রয়-বিক্রয়ের অঙ্গীকার হবে, তাকে প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় মনে করা হবে না। প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় তখন হবে যখন অর্থায়নকারী সংশ্রিষ্ট মাল সংগ্রহ করবে, যার জন্য ইজাব-কবুল জরুরী হবে।

# (৪) মুরাবাহার মূল্যের বিপরীতে সিকিউরিটি

মুরাবাহা পদ্ধতিতে অর্থায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি আলোচনা এই যে, মুরাবাহার মূল্য পরবর্তীতে পরিশোধ করা হয়, এ জন্য স্বাভাবিক কথা হল বিক্রেতা (অর্থায়নকারী) সময়মত মূল্য পরিশোধ করার নিশ্চয়তা চাইবে। এই উদ্দেশ্যের জন্য সে তার গ্রাহক থেকে সিকিউরিটির দাবি করতে পারে। এই সিকিউরিটি বন্ধক কিংবা অন্য কোন পন্থায় সম্পদ আটকে রাখার অধিকার ইত্যাদির আকৃতিতে হতে পারে। এই সিকিউরিটি সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক বিধি-বিধান মনে রাখা জরুরী।

(১) সিকিউরিটি শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে দাবি করতে পারবে, যখন চুক্তির কারণে কোন ঋণ কিংবা দায়িত্ব অস্তিত্বে এসে যাবে। এমন ব্যক্তি থেকে কোন সিকিউরিটি দাবি করতে পারবে না, যার উপর এখন পর্যন্ত কোন ঋণ নেই কিংবা সে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুরাবাহা পদ্ধতিতে অর্থায়ন বিভিন্ন চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যা বিভিন্ন ধাপে অস্তিত্বে আসে। প্রথম ধাপে গ্রাহকের উপর কোন ঋণ আসে না। ঋণ শুধুমাত্র ঐ সময় আসে যখন অর্থায়নকারী সংশ্লিষ্ট জিনিস তার কাছে বাকি মূল্যে বিক্রি করে। যার ফলে উভয়ের মাঝে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। এজন্য মুরাবাহা চুক্তির সঠিক পদ্ধতি এই যে, অর্থায়নকারী তার গ্রাহক থেকে সিকিউরিটির দাবি তখন করতে পারবে যখন কার্যত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সংঘটিত হবে এবং মূল্য পরিশোধ করা গ্রাহকের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেননা এই ধাপে

গ্রাহক ঋণগ্রহীতা হয়ে যায়। কিন্তু গ্রাহকের জন্য এই ধাপের পূর্বেই সিকিউরিটি প্রদান করা বৈধ। তবে এটা ঐ সময় হওয়া উচিত, যখন মুরাবাহার মূল্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে অর্থায়নকারী যদি সেই সিকিউরিটি অধিকার করে নেয়, তাহলে সিকিউরিটির জিনিস তার দায়ভারে (Risk) থাকবে। যার অর্থ এটা হবে যে, বন্ধকীর সম্পদ যদি কার্যত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অর্থায়নকারী হয়ত গ্রাহককে বন্ধকী সম্পদের বাজারমূল্য পরিশোধ করবে এবং মুরাবাহা চুক্তি বাতিল করে দিবে। অথবা কাংক্ষিত জিনিস গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে কিন্তু তার মূল্য থেকে বন্ধকী সম্পদের বাজার মূল্যের সমপরিমাণ কমিয়ে দিবে।

(২) বিক্রিত জিনিসই বিক্রেতাকে গ্যারান্টি (সিকিউরিটি) হিসেবে দিয়ে দেওয়াও বৈধ আছে । কোন কোন আলিমের মতামত এই যে, এমনটি করা শুধুমাত্র ঐ সময় জায়েয হবে যখন ক্রেতা একবার সেই ক্রেরকৃত জিনিস কজা করে নিবে। যার অর্থ এই যে, ক্রেতা প্রথমে সেই জিনিস প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কজা করবে, অতঃপর সে বিক্রেতাকে বন্ধক হিসেবে প্রদান করবে। যাতে করে বন্ধকীর চুক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয় অধ্যয়নের পর একথা বলা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী ফিক্হবিদগণ প্রথমে কজা করে অতঃপর বন্ধক হিসেবে দেওয়ার শর্ত নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন বাকি বিক্রির ক্ষেত্রে নয়'। সুতরাং ক্রয়কৃত জিনিস বন্ধক হিসেবে প্রদানের পূর্বে গ্রাহকের প্রথমে তাতে নিজের কজা করা জরুরী নয়। তবে শর্ত হল, একথা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে যে, এই পণ্য কখন থেকে বন্ধকী হিসেবে ধর্তব্য হবে। কেননা, এই বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ের পর থেকেই এই পণ্য বিক্রেতার কজায় বন্ধকী হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। এজন্য এ সময়টি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ পহেলা জানুয়ারী "ক" "খ"

এর নিকট একটি গাড়ি পাঁচ লাখ টাকায় বিক্রি করল, মূল্য পরিশোধ করা হবে ত্রিশে জুন, মূল্য সময়মত পরিশোধকল্পে "ক" "খ" এর কাছ থেকে সিকিউরিটি দাবি করল, "খ" এখনো গাড়িটি কজা করেনি, সে "ক" এর নিকট প্রস্তাব করল যে, ২রা জানুয়ারী থেকে সেই গাড়িটিই যেন তার কাছে বন্ধক হিসেবে রেখে দেয়। যদি এই গাড়িটি ২রা জানুয়ারীর পূর্বে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং "খ"-এর কোন রকম ক্ষতিপুরণের দায়িত্ব বহন করতে হবে না। কিন্তু গাড়িটি যদি ২রা জানুয়ারীর পরে ধ্বংস হয়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল হবে না। তবে এখানে বন্ধকী সম্পদ ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে যে মূলনীতি নির্ধারিত আছে তা প্রযোজ্য হবে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সেই পণ্যের বাজারদর এবং উভয়ের মাঝে সাব্যস্তকৃত মূল্যের মাঝে যেটা কম হবে বিক্রেতা তত্টুকু পরিমাণ গাড়ির ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব বহন করবে। সুতরাং যদি গাড়ির বাজারমূল্য সাড়ে চার লাখ টাকা হয় (পক্ষান্তরে সাব্যস্তকৃত মূল্য পাঁচ লাখ টাকা ছিল) তাহলে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে শুধুমাত্র অবশিষ্ট মূল্যের দাবি করতে পারবে। অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকা। (সাড়ে চার লাখ টাকা বিক্রেতার ক্ষতি মনে করা হবে)। আর যদি গাড়ির বাজারমূল্য পাঁচ লাখ টাকা হয় বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে কোন কিছুর দাবি করতে পারবে না।

এটা ছিল ফিক্তে হানাফীর দৃষ্টিভঙ্গী। শাফেয়ী এবং হামলী ফিক্হবিদদের মাযহাব হল গাড়ি যদি বন্ধকগ্রহীতার (যার কাছে বন্ধক

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমার আরবী কিতাব "بحوث في قضايا فقهية معاصر । প্রস্তে পাওয়া যাবে।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ১. যদি বাজারমূল্য সাব্যস্তকৃত মূল্যের সমান সমান হয়, অর্থাৎ উভয়টি পাঁচ লাখ টাকা, তাহলেও বিক্রেতা ক্রেতা থেকে কোন কিছুর দাবি করতে পারবে না, যেহেতু বিক্রেতা পাঁচ লাখ টাকারই দায়ি ছিল। আর যদি বাজারমূল্য সাব্যস্তকৃত মূল্যে চেয়ে বেশি হয়, যেমন বাজারমূল্য ছয় লাখ টাকা, তাহলে বিক্রেতা তো পাঁচ লাখ টাকার দায়ি হবে, সূতরাং পাঁচ লাখ টাকা যা সেক্রেতা থেকে পাওনাদার ছিল তা শেষ হয়ে যাবে এবং অতিরিক্ত এক লাখ টাকার সম্পদ তার কাছে আমানত হিসেবে ছিল। যদি কোনরূপ অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ ব্যতীত গাড়িটি ধ্বংস হয়, তাহলে সে তার দায়ি হবে না, সূতরাং ক্রেতাও তার কাছ থেকে এক লাখ টাকার দাবি করতে পারবে না। তবে যদি অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে সে তার দাবি করতে পারবে।

রাখা হয়, এখানে বিক্রেতা) উদাসীনতার কারণে ধ্বংস হয়, তাহলে সে তার বাজার মূল্য সমপরিমাণ ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব বহন করবে। কিন্তু গাড়ি ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে তার যদি কোনরূপ হস্তক্ষেপ না থাকে, তাহলে সে কোন কিছুর দায়িত্ব বহন করবে না। এই ক্ষতি ক্রেতা বহন করবে এবং বিক্রেতাকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

উপরোল্লেখিত উদাহরণ দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, "ক"-এর গাড়িতে বিক্রেতা হিসেবে কজার উপর যে আহকাম প্রযোজ্য হবে তা বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে কজার উপর প্রযোজ্য আহকাম থেকে ভিন্ন হবে। এজন্য জরুরী হল, সেই সময়কে উত্তমভাবে নির্ধারণ করে নেয়া যখন থেকে গাড়িটি তার কাছে বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। অন্যথায় বিভিন্ন দিক তালগোল পাঠিয়ে যাবে এবং কলহ-কোন্দল সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকবে, যার ফলে এই সিকিউরিটি সঠিক থাকবে না।

#### (৫) মুরাবাহায় জামানত

মুরাবাহা পদ্ধতির অর্থায়নে বিক্রেতা ক্রেতার (গ্রাহক) কাছে তৃতীয় কোন পার্টিকে জামিন হিসেবে প্রদানের দাবিও করতে পারবে। ক্রেতা যদি সময়মত মূল্য পরিশোধ না করে, তাহলে বিক্রেতা জামিনদার ব্যক্তির নিকট মূল্য পরিশোধের দাবি করবে। যার দায়িত্ব হবে ঐ অর্থ পরিশোধ করে দেওয়া, যার সে জামিনদার হয়েছে। জামানতের শর্মী আহকামের উপর ফিক্হের গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তদুপরি আমি ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে সম্পৃক্ত দু'টি মাসআলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাতে চাই।

বর্তমান ব্যবসায়িক পরিবেশে জামিনদার ব্যক্তি সাধারণত আসল ঋণগ্রহীতা থেকে ফিস নেয়া ব্যতীত কোনদায় পরিশোধের জামানত প্রদান করে না। পূর্ববর্তী ফকীহগণ এব্যাপারে প্রায় একমত যে, জামানত একটি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণের চুক্তি। যার উপর কোন ফিস নেয়া যায় না। বেশির

চেয়ে বেশি জামিন ব্যক্তি ঐ সকল প্রকৃত অফিসিয়াল ব্যয়ের দাবি করতে পারে। যা তাকে জামানত প্রদানের কাজে বহন করতে হয়েছে। ফিস নাজায়েয হওয়ার কারণ হল, যে ব্যক্তি কাউকে ঋণ প্রদান করেছে, সে ব্যক্তি ঋণের বিনিময়ে কোন ফিস গ্রহণ করতে পারে না। কেননা, এই ফিস রিবা এবং সুদের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যা নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয। জামানত প্রদানকারী এই নিষিদ্ধতায় আরো উত্তমভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, সে তো ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে না, বরং সে তো আসল ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে সময়মত ঋণ পরিশোধ না হওয়ার ক্ষেত্রে তার স্থলে নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যদি প্রকৃত অর্থ প্রদানকারী কোন ফিস উস্ল করতে না পারে, তাহলে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র পরিশোধের অঙ্গীকার করে, কার্যত কোন কিছু আদায় করে না, সে ব্যক্তি কিভাবে ফিস গ্রহণ করতে পারে।

মনে করুন- যায়েদ আমর থেকে একশ' ডলার ঋণ গ্রহণ করেছে। আমর যায়েদ থেকে জামিন প্রদানের দাবি করছে, বকর যায়েদকে বলল, আমি তোমার ঋণ আমরকে এখনি আদায় করে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি পরবর্তী কোন তারিখে আমাকে একশ' দশ ডলার আদায় করবে এটা সুস্পষ্ট যে, যায়েদ থেকে অতিরিক্ত যে দশ ডলার নেয়া হচ্ছে, তা সুদ হওয়ার কারণে নাজায়েয়। এখন খালেদ যায়েদের কাছে এসে বলল, আমি তোমার পক্ষ থেকে জামিন হচ্ছি, কিন্তু তুমি আমাকে এই কাজের জন্য দশ ডলার দিবে। আমরা যদি জামানতের ফিসকে জায়েয় বলি, তাহলে এর অর্থ হবে, বকর বাস্তবিক পক্ষে এত অর্থ আদায় করা সত্ত্বেও দশ ডলার নিতে পারে না, কিন্তু খালেদ বাস্তবিক পক্ষে কোন কিছু আদায় করেনি, কেবল যায়েদের সময়মত অনাদায়ের ক্ষেত্রে গুধুমাত্র আদায়ের অঙ্গীকার করেছে, সে দশ ডলার নিতে পারে। যেহেতু এই পদ্ধতি বাহ্যিকভাবে ন্যায় সঙ্গত নয়, এজন্য পূর্ববর্তী ফকীহগণ জামানতের উপর ফিস গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন, যাতে করে উল্লেখিত উদাহরণে বকর এবং খালেদের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়।

১. ইবন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/৪৪২, আল-গাযালী, আল-ওয়াসীত, ৩/৫০৯, ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, ৫/৩৪১

তবে সমকালীন কোন কোন ফকীহগ মাসআলাটিকে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাদের মত হল, বর্তমানে জামানত একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে। বিশেষত আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে। যেখানে বিক্রেতা এবং ক্রেতার মাঝে একে অপরের সাথে কোন পরিচিতি থাকে না এবং মাল পাওয়ার সাথে সাথেই ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধও সম্ভব হয় না। এজন্য এমন একটি মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, যিনি মূল্য পরিশোধের জামানত প্রদান করবে। কোন বিনিময় ব্যতীত কাংক্ষিত সংখ্যক জামানত প্রদানকারী পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। এসব বাস্ত বতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমান যুগের কোন কোন আলিম ভিন্ন একটি চিন্ত া-চিন্তার কথা বলেন। তারা বলেন যে, জামানতের উপর ফিস/ নেওয়ার নিষিদ্ধতা কুরুআন এবং হাদীসের সুস্পষ্ট কোন হিদায়াতের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং এটা সুদের নিষিদ্ধতার হুকুম থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কেননা এটা তার একটি আনুষঙ্গিক বিষয়। অধিকন্তু অতীতকালে জামানত সাধাসিধা ধরনের হত. বর্তমান যুগে জামিন ব্যক্তির অনেক অফিসিয়াল কাজ আঞ্জাম দিতে হয় এবং বিভিন্ন বিষয় যাচাই-বাছাই করতে হয়। এজন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হল, জামানতের উপর ফিসের নিষিদ্ধতার ব্যাপারেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বার গবেষণা করা প্রয়োজন। এ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আরে গবেষনার প্রয়োজন এবং এ বিষয়টিকে উচ্চ পর্যায়ের অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের আন্তর্জাতিক ফোরামে গবেষণার জন্য উত্থাপন করা উচিত। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এ ধরনের কোন ফোরাম থেকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না আসবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে জামানতের বিনিময়ে কিছু ফিস দেয়া উচিত কিন্তু নেয়া উচিত নয়। তবে জামানত প্রদানের কাজে বাস্তবিক পক্ষে যে ব্যয় হয়, তা পুরণের জন্য বিনিময় দেয়াও যাবে এবং নেয়াও যাবে।

### (৬) অনাদায়ের কারণে জরিমানা

মুরাবাহা পদ্ধতির অর্থায়নে আরেকটি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তাহল গ্রাহক যদি মূল্য সময়মত পরিশোধ না করে, তাহলে মূল্যে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করা যায় না। সুদভিত্তিক ঋণে অনাদায়ের সময়

অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু মুরাবাহা পদ্ধতির অর্থায়নে মূল্য একবার নির্ধারণের পর তাতে আর অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করা যায় না। যে সকল বদদ্বীন গ্রাহক জেনে শুনে সময়মত মূল্য পরিশোধ করা থেকে অনীহা প্রকাশ করে তারা এই পাবন্দীকে কোন কোন সময় অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। কেননা তারা জানে যে, সময়মত মূল্য পরিশোধ না করার কারণে তাদের অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে না।

মুরাবাহার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে সেসব দেশে তেমন কোন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারবে না, যেসব দেশের সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে, যে নীতিমালা অনুযায়ী সময়মত মূল্য পরিশোধ না করার কারণে তাদেরকে এই শাস্তি দেয়া যাবে যে, সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানই যে কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দিবে। এই নীতিমালা স্বেচ্ছায় সময়মত মূল্য পরিশোধ না করার বিরুদ্ধে একটি কার্যকর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদভিত্তিক অধিকাংশ ব্যবসায়িকও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক হয়ে কাজ করছে, সেখানে এমন নীতিমালা কার্যকর করা জটিল হয়ে দাঁড়াবে। কেননা, গ্রাহককে যদি কোন ইসলামী ব্যাংক থেকে কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা থেকে বঞ্চিত করেও দেয়া হয়, তাহলে সে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের শরণাপনু হবে।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমান যুগের কোন কোন আলিম এই প্রস্তাব পেশ করেন, যে গ্রাহক জেনে শুনে স্বেচ্ছায় মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা হবে যে, তার মূল্য পরিশোধ না করার কারণে ইসলামী ব্যাংকের যে পরিমাণ লোকসান হবে তার বিনিময় আদায় করতে হবে। এসব আলিমগণ মনে করেন যে, এই বিনিময় সেই মুনাফার সমপরিমাণও হতে পারে যা এই সময়ে ব্যাংক তার আমানতকারীগণকে প্রদান করেছে। যেমন ঋণ খেলাফী ব্যাক্তি নির্ধারিত সময় থেকে তিন মাস বিলম্ব করে মূল্য পরিশোধ করেছে, এই তিন মাসে ব্যাংক যদি তার আমানতকারীদের পাঁচ পার্সেন্ট হিসেবে মুনাফা প্রদান করে থাকে, তাহলে

এই ঋণ খেলাফী ব্যক্তিও মূল ঋণের অতিরিক্ত পাঁচ পার্সেন্ট ব্যাংকের লোকসান হিসেবে বিনিময় প্রদান করতে হবে। তবে যেসব আলিম এই বিনিময়কে জায়েয বলেন, তাঁরা তাকে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে জায়েয বলেন-

- (১) পরিশোধের সময় আসার পর ঋণ খেলাফীকে কমপক্ষে অতিরিক্ত আরো এক মাসের সুযোগ প্রদান করতে হবে। যার মাঝে তার কাছে প্রতি সপ্তাহে নোটিশ পাঠাতে হবে, যে নোটিশে তাকে এই হুঁশিয়ারি দেয়া হবে, সে যেন মূল্য পরিশোধ করে অন্যথায় তাকে লোকসানের বিনিময় পরিশোধ করতে হবে।
- (২) নিঃসন্দেহে মূল্য পরিশোধে বিলম্ব এবং টালবাহানা যুক্তিসঙ্গত কোন ওজর-আপত্তি ব্যতীত করতে হবে। যদি একথা স্পষ্ট হয় যে, সে ব্যক্তি দারিদ্রতার কারণে বিলম্ব করছে, তাহলে তার কাছ থেকে কোন বিনিময় নেয়া যাবে না। বস্তুত যতদিন পর্যন্ত সে পরিশোধে সক্ষম না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাকে সুযোগ প্রদান করা জরুরী। কেননা, কুরআনে কারীম সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ করছে ঃ

"সে (ঋণী ব্যক্তি) যদি একান্ত অভাবী হয়, তাহলে তাকে স্বাচ্ছন্দ ফিরে পাওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে" (সূরা বাকারা, আয়াত নং-২৮০)

(৩) এই আর্থিক ক্ষতিপূরন শুধুমাত্র সে সময় জায়েয, যখন ইসলামী ব্যাংকের পুঁজি বিনিয়োগ একাউন্টে কিছু মুনাফা অর্জিত হবে, যা আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। যদি পুঁজি বিনিয়োগ একাউন্টে এ সময়ে কোন মুনাফা অর্জিত না হয়, তাহলে গ্রাহক থেকেও কোন রকম বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না।

বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলিম বিনিময়ের এই পদ্ধতিকে সমর্থন করেননি। (লেখকের মতামতও তাই) তাদের চিন্তা-চেতনা হল, এই প্রস্তাব শরীয়তের নীতিমালার সাথেও সামঞ্জস্যতা রাখে না এবং ঋণখেলাফীর সমস্যাকেও সমাধান করার যোগ্যতা রাখে না।

সর্ব প্রথম কথা হল, ঋণগ্রহীতা থেকে অতিরিক্ত যে কোন অর্থ নেয়া হবে তা সুদ হবে। জাহেলী যুগে ঋণগ্রহীতা যখন নির্দিষ্ট তারিখে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হত, তখন ঋণদাতা তার থেকে সাধারণত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করত। এ ক্ষেত্রে সাধারণত এরূপ বলা হত-

### إما أن تقضي وإما أن تربي

"হয়ত এখনি ঋণ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় ঋণে সংযোজন করা হবে।" বিনিময় আদায়ের উল্লেখিত প্রস্তাব এই দৃষ্টিভঙ্গীরই সাদৃশ্য।

এ প্রসংগে একথা বলা যেতে পারে যে. উল্লেখিত প্রস্তাব জাহেলী যুগের ঐ নিয়ম-নীতি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। কেননা, ক্ষতিপূরন গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ঋণগ্রহীতাকে অতিরিক্ত এক মাসের সুযোগ প্রদান করা হয়। যাতে করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে কোন যুক্তিসঙ্গত ওজর ব্যতীত পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করছে এবং যাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে. পরিশোধ না করার কারণ দারিদ্রতা অথবা অন্য কোন জটিলতা, সেক্ষেত্রে তার থেকে ক্ষতিপূরন গ্রহণ করবে না। কিন্তু এই ধারণাকে কার্যকর করার সময় সেসব শর্ত পূর্ণ করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। কেননা সকল ঋণগ্রহীতাই এই দাবি করবে যে, তার পক্ষ থেকে সময়মত পরিশোধ না করার কারণ তার আর্থিক অক্ষমতা। কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যেক গ্রাহকের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করা এবং এ কথার সত্যায়ন করা যে. পরিশোধ করার ব্যাপারে সে অক্ষম কি না, তা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। সাধারণত ব্যাংক এটাই মনে করে যে, প্রত্যেক গ্রাহকই পরিশোধে সক্ষম। কিন্তু তাকে যদি দেউলিয়া ঘোষণা করে দেয়া হয়. (তাহলে তাকে অক্ষম মনে করা হবে) যার অর্থ হল, উল্লেখিতি প্রস্তাবে যে সুযোগ এবং অবকাশ দেয়া হয়েছে, তার থেকে শুধুমাত্র দেউলিয়া লোকেরাই উপকৃত হবে এটা সুস্পষ্ট যে, দেউলিয়ার বিদ্যমানতা অত্যন্ত বিরল এবং দুর্লভ। এমন বিরল ঘটনায় সাধারণ সুদি ব্যাংকও ঋণগ্রহীতা থেকে সুদ গ্রহণ করে না। এ কারণে এই প্রস্তাব অনুযায়ী সুদী অর্থায়ন এবং ইসলামী অর্থায়নের মাঝে কোন প্রায়োগিক এবং উদ্দেশ্যগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না।

অতিরিক্ত সময়ের যে বিষয়টি তা তো সাধারণ সুযোগ, যা কোন কোন সময় আধুনিক ব্যাংক-এর পক্ষ থেকেও দেয়া হয়। পুনরায় একই কথা যে, সুদ এবং বিলম্বে পরিশোধের উপর আর্থিক ক্ষতিপূরন গ্রহণ করার মাঝে বাস্তবিক পক্ষে কোন পার্থক্য নেই।

ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন কোন সময় এই যুক্তি প্রদান করা হয় যে, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির ভর্ৎসনা করেছেন, যে ব্যক্তি কোন ওজর ব্যতীত আর্থিক দায়িত্ব পরিশোধে বিলম্ব করে। একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

#### لى الواجد يحل عقوبته و عرضه

"আর্থিকভাবে স্বচ্ছল যে ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করে, সে শান্ডি এবং ভর্ৎসনা পাওয়ার উপযুক্ত হয়।"<sup>১</sup>

এর দারা এভাবে প্রমান পেশ করা হয় যে, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যার মধ্যে আর্থিক জরিমানাও অন্ত র্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু এ প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছে যে, যদি এ কথা মেনেও নেয়া হয় আর্থিক জরিমানা আরোপ করা জায়েয<sup>২</sup>, তারপরও তা আদালতের মাধ্যমে আরোপ করা হয় এবং সাধারণত প্রশাসনের নিকট তা পরিশোধ করা হয়। এমনটি কারো নিকটই বৈধ নয় যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত আদালতের কোন সিদ্ধান্ত ব্যতীত নিজেই নিজের স্বার্থের জন্য জরিমানা আরোপ করে দিবে।

অধিকন্ত এটাকে যদি একটি শাস্তিই মেনে নেয়া হয়, তাহলে তা পুঁজি বিনিয়োগ একাউন্টে কোন মুনাফা না হওয়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হওয়া উচিত। কেননা পরিশোধ না করার অপরাধ তো পাওয়া গিয়েছে এবং এর সাথে ব্যাংকের পুঁজি বিনিয়োগ একাউন্টে কোন মুনাফা হওয়া বা না হওয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

মূলত ব্যাংকের মুনাফার সমপরিমাণ ক্ষতিপুরণ করা অর্থের (money) প্রত্যাশিত মুনাফার (Opportunity cost) ধারণার উপর নির্ভরশীল। এই ধারণা শরীয়তের নীতিমালার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। ইসলাম সম্ভাব্য মুনাফার এই ধারণাকে সমর্থন করে না। কেননা অর্থনীতি থেকে সদের পরিসমাপ্তির পর অর্থের (money) কোন নির্দিষ্ট মুনাফা অবশিষ্ট থাকে না। এতে যেখানে মুনাফা অর্জনের সুযোগ রয়েছে সেখানে লোকসানের আশংকাও রয়েছে। লোকসানের এই ঝুঁকিই তাকে মুনাফা অর্জনে সক্ষম করে তোলে।

এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, লক্ষণীয় সৃক্ষ ও আরেকটি বিষয় হল, যে ব্যক্তি ঋণ খেলাফীর অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তাকে বেশির চেয়ে বেশি একজন চোর কিংবা আত্মসাৎকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। চুরি এবং আত্মসাৎকারী সম্পর্কে শরীয়তের বিধি-বিধান অধ্যয়ন করা দ্বারা বুঝা যায় নে. চোর একটি বড় শাস্তি অর্থাৎ হাত কর্তনের উপযুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু তার কাছে কখনো এই দাবি করা যাবে না. সে যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোন রকম ক্ষতিপুরণ পরিশোধ করে দেয়। এমনিভাবে কেউ যদি কোন ব্যক্তির অর্থ আত্মসাৎ করে নেয়, তাহলে তাকে তা'যীর হিসেবে শাস্তি তো দেয়া যাবে, কিন্তু কোন ফকীহ মালিককে ক্ষতিপুরণ হিসেবে প্রদানের জন্য তার উপর মূল অর্থ থেকে অতিরিক্ত আর্থিক কোন জরিমানা ধার্য করেননি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব হল, যদি কোন ব্যক্তি অন্যের যমিন আত্মসাৎ করে হস্তগত করে নেয়, তাহলে তাকে বাজারমূল্য অনুযায়ী সেই

১. ফাতহুল বারী, ৫/৬২।

অধিকাংশ পূর্ববর্তী ফিক্হবিদ আদালতের মাধ্যমেও আর্থিক জরিমানাকে জায়েয় বলেননি। কিন্তু কোন কোন পূৰ্ববৰ্তী ফিক্হবিদ যেমন ইমাম আহমাদ এবং ইমাম আৰু ইউসৃফ তা জায়েয বলেছেন, অধিকাংশ সমকালীন আলিম এই দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

১. অন্যত্র বিনিয়োগের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করার কারণে যে সম্ভাব্য মুনাফা হারানো হয়

যমিনের ভাড়া প্রদান করতে হবে, কিন্তু সে যদি নগদ অর্থ আত্মসাৎ করে, তাহলে সে ঐ পরিমাণ অর্থই ফেরৎ দিবে, যে পরিমাণ অর্থ সে আত্মসাৎ করেছে. তার চেয়ে অতিরিক্ত নয়।

এসব আহকাম থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অর্থের (money) প্রত্যাশিত মুনাফা (Opportunity Cost) কে শরীয়ত সমর্থন করেনি। কেননা, পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, মুদ্রার উপর নির্দিষ্ট মুনাফা নেয়া যায় না এবং তার কোন নিজম্ব ভ্যালও নেই।

উপরে বর্ণিত কারণসমূহের ভিত্তিতে বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলিমগণ ঋণ খেলাফী ব্যক্তি থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করেননি। ইসলামী ফিক্হ একাডেমী জিদ্দাহ-এর বার্ষিক সেমিনারেও এই প্রশ্নের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা-গবেষণা হয়েছে এবং সেখানেও এই সিদ্ধান্তই নেয়া হয়েছে যে. এ ধরণের বিনিময় গ্রহণ করা শরীয়তের দষ্টিতে বৈধ নয়।<sup>২</sup>

এ যাবৎ আর্থিক ক্ষতিপুরণ (জরিমানা) সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধতা এবং অবৈধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই প্রস্তাব দারা ঋণ খেলাফীর সমস্যা একেবারে নিরসন হবে না। বরং এর দ্বারা ঋণগ্রহীতা ঋণ অনাদায়ের প্রতি আরো উৎসাহিত হবে। তার কারণ হল, এই প্রস্তাব অনুযায়ী ঋণ খেলাফীকে যে পরিমান বিনিময় পরিশোধের জন্য বলা হবে, তা সেই মুনাফার সমতুল্য হবে যা পরিশোধ না করাকালীন সময়ে আমানতকারীদের অর্জিত হয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, আমানতকারীদের অর্জিত মুনাফা ঐ মুনাফার হার থেকে সর্বদা কম হয় যা মুরাবাহার চুক্তিতে গ্রাহককে পরিশোধ করতে হয়। এ কারণে এই গ্রাহক যে পরিমাণ মুনাফা ঋণ খেলাফী হওয়ার পূর্বে দিয়েছিল, ঋণ খেলাফী হওয়ার পর তার চেয়ে অনেক কম দিতে হবে। সুতরাং সে জেনে শুনে এই ক্ষতিপুরন (বিনিময়) আদায় করার প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করবে এবং মূল ঋণ পরিশোধ করবে না। বরং তা কোন অধিক লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করবে। মনে করুন,! ছয় মাসের একটি মুরাবাহা চুক্তিতে বর্ষিক পনের পার্সেন্ট হিসেবে মুনাফা সিদ্ধান্ত হয়েছে আর আমানতকারীদেরকে যে মুনাফা দেয়া হয়েছে তা হল বার্ষিক দশ পার্সেন্ট। এর অর্থ হল, পরিশোধের তারিখের পরও যদি গ্রাহক অতিরিক্ত ছয় মাসের জন্য এই মূল অর্থ তার কাছে রেখে দেয় এবং আদায় না করে. তাহলে তাকে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হিসেবে বিনিময় প্রদান করতে হবে। যা আসল মুরাবাহার মুনাফার হারের অর্থাৎ পনের পার্সেন্ট থেকে অনেক কম। এমতাবস্থায় সে মূল অর্থ পরিশোধ করবে না এবং অতিরিক্ত আরো ছয় মাসের জন্য স্বল্প মুনাফার হারের ভিত্তিতে এই সুযোগ গ্রহণ করবে 🕒

#### বিকল্প প্রস্তাব

এখন প্রশ্ন হল, একটি ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে। যদি ঋণ খেলাফী ব্যক্তি থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করা হয়, তাহলে এর দ্বারা বদদীন ব্যক্তিরা সর্বদা ঋণ পরিশোধ না করার প্রতি আরো উৎসাহী থাকবে। তাই এই প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে-

আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এই মাসআলার প্রকৃত সমাধান হল, এমন নীতিমালা প্রণয়ন করা, যার দ্বারা ঋণ খেলাফী ব্যক্তিকে এই শাস্তি দেয়া যায় যে, ভবিষ্যতে সে সকল আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। যেমন, পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, এমনটি শুধুমাত্র সেখানেই হতে পারে যেখানে সকল ব্যাংকিং পদ্ধতি ইসলামী শিক্ষার আলোকে পরিচালিত হয়. অথবা ইসলামী ব্যাংকসমূহকে ঋণ খেলাফী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য যতদিন পর্যন্ত এই পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের আরেকটি বিকল্প পদ্ধতির প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যের জন্য এই প্রস্তাব করা হয়েছে যে, মুরাবাহা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির সময় গ্রাহক এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে. সময়মত পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে সে ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি জনকল্যাণমূলক ফান্ডে একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ প্রদান করবে। এ প্রসংগে এই নিশ্চয়তা

১. আস-সিরাজী, আল-মুহায্যাব, ১/৩৭০।

২. সিদ্ধান্ত নং- ৫৩, পঞ্চম বার্ষিক সেমিনার, পত্রিকা নং- ৬, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং- ৪৪৭।

প্রদান করা অপরিহার্য যে, এই অর্থের কোন একটি অংশ ও ব্যাংকের আয়ের অংশ হবে না। ব্যাংক এ উদ্দেশ্যে একটি জনকল্যাণমূলক ফান্ড গঠন করবে এবং এই ফান্ডে অর্জিত অর্থ শরীয়ত অনুযায়ী একমাত্র জনকল্যাণমূলক কাজেই ব্যয় করবে। ব্যাংক এই কল্যাণ ফান্ড থেকে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বিনা সুদে ঋণও প্রদান করতে পারে।

এই প্রবস্তাবটি কোন কোন মালেকী ফকীহর বর্ণনাকৃত একটি ফিক্হী বিধানের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন মালেকী ফকীহ বলেন, যদি ঋণগ্রহীতা থেকে এই দাবি করা হয় যে. সে সময়মত পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করবে, তাহলে এই পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয হবে, কেননা এটা সুদের সাদৃশ্য। কিন্তু ঋণদাতাকে সময়মত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ঋণগ্রহীতা এই দায়িত গ্রহণ করতে পারে- সে সময়মত পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে কিছু অর্থ দান হিসেবে প্রদান করবে, এটা মূলত এক ধরনের (ছলফ) কসম, যা কোন ব্যক্তির স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে নিজ স্কন্ধে আরোপিত একটি শাস্তি, যাতে সে নিজেকে ঋণ খেলাফী হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। সাধারণ অবস্থায় এই ধরনের কসম দারা চারিত্রিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব অর্পিত হয়। আদালতের মাধ্যমে এর উপর আমল করানো যায় না। কিন্তু কোন কোন মালেকী ফকীহ নিকট তাকে বিচারের দৃষ্টিতেও অপরিহার্য বলা যায় এবং কুরআন ও হাদীসে এমন কোন কথা নেই যা এধরনের কসমকে আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হবে সূতরাং যেখানে বাস্তবিক পক্ষে প্রয়োজন হবে, সেখানে এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আমল করা যেতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাবের উপর আমল করতে হলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো স্মরণ রাখা অপরিহার্য।

(১) এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ঋণগ্রহীতার উপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে করে সে তার দায়িত্ব আদায় করে। এর উদ্দেশ্য ঋণদাতা/অর্থায়নকারীর আয়-উপার্জনে প্রবৃদ্ধি ঘটানো কিংবা তার থেকে প্রত্যাশিত মুনাফার (Opportunity Cost) ক্ষতিপূরন আদায় করা নয়। এজন্য এ কথা নিশ্চিত করতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই এই জরিমানার কোন একটি অংশ ও ব্যাংকের আয়ের অংশ হবে না, এর দ্বারা ট্যাক্সও আদায় করা যাবে না এবং এগুলোকে অর্থায়নকারীর কোন দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যাবে না।

- (২) ব্যাংক তার আয় হিসেবে যেহেতু জরিমানার এই টাকার মালিক হয় না, বরং তা জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হবে, সেজন্য এটাকার পরিমান এমন হতে পারে যে পরিমান ঋণগ্রহীতা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে। তা বার্ষিক পার্সেন্টিস হিসেবেও নির্ধারিত হতে পারে, এজন্য এই অর্থ স্বেচ্ছায় সময়মত ঋন পরিশোধ না করার বিরুদ্ধে প্রকৃত নিরাপত্তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে পূর্ব বর্ণিত আর্থিক ক্ষতিপূরনের প্রস্তাব যেমন পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, তা সময়মত ঋন পরিশোধ না করার ব্যাপারে আরো উৎসাহী করে।
- (৩) এই জরিমানা যেহেতু মূলত গ্রাহকের নিজের পক্ষ হতে নিজের উপর আরোপিত একটি কসম, এমন জরিমানা নয় যা অর্থায়নকারীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এজন্য চুক্তিতে এই চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন হওয়া উচিত। এ কারণে জরিমানা সংশ্লিষ্ট ধারার কিছু বাক্য এধরনের হতে পারে যে,

"গ্রাহক এমর্মে দায়িত্ব গ্রহণ করছে যে, সে যদি এই চুক্তির আলোকে পরিশোধযোগ্য অর্থের কোন অংশ যথাসময়ে পরিশোধ না করে, তাহলে সে ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জনকল্যাণমূলক একাউন্টে/ফান্ডে এত টাকা দান করবে, যার হিসাব অনাদায়ের প্রতিদিনের বিনিময়ে বার্ষিক .....% ভিত্তিতে করা হবে। কিন্তু সে যদি ব্যাংক/অর্থায়নকারীর নিকট বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য স্বাক্ষী দ্বারা একথা প্রমাণ করে দেয় যে, অনাদায়ের কারণ দারিদ্যুতা কিংবা তার একান্ত অক্ষমতা ও অপারগতা ছিল।"

(৪) যেহেতু এটা কল্যাণমূলক কাজের কসম, তাই মূলত সেই নির্দিষ্ট অর্থ স্বয়ং গ্রাহক নিজের মনমত কোন কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করাও জায়েয ছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে যে এই অর্থ পরিশোধ করবে, একথা নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে কল্যাণ ফান্ড/একাউন্টকে নির্ধারণ করা

১. الحطاب، تحرير الكلام ১. পৃষ্ঠা নং-১৭৬, বৈরুত, ১৪০৪ হিঃ।

হয়েছে। এরূপ নির্দিষ্টভাবে দায়িত গ্রহণ করা শরীয়তের কোন উসূলের পরিপন্থি নয়। কিন্তু একথা অপরিহার্য যে, ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ উদ্দেশ্যের জন্য একটি পৃথক ফান্ড অথবা কমপক্ষে পৃথক একটি একাউন্টের ব্যবস্থা করবে এবং তাতে সংগহীত অর্থ গ্রাহক/ঋণগ্রহীতার অবগতিক্রমে শরীয়তসম্মত কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হতে হবে। বর্তমানে বহুসংখ্যক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এই প্রক্রিয়ার উপর সফলতার সাথে কাজ চলছে।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি ঃ সমস্যা ও সমাধান

#### (৬) মুরাবাহায় রোল ওভারের কোন সুযোগ নেই

আরেকটি নীতিমালা যা স্মরণ রাখা এবং তার উপর আমল করা অত্যন্ত জরুরী। তা হল, মুরাবাহা লেনদেনে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য রোল অভারের (Roll Over) সুযোগ নেই। সুদ ভিত্তিক অর্থায়নে কোন ব্যাংকের গ্রাহক যদি কোন কারণে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে সে ব্যাংকের নিকট তার ঋণের ব্যাপারে আরেকটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নবায়নের জন্য আবেদন করে। ব্যাংক যদি তার সাথে একমত পোষণ করে, তাহলে এই ঋণের উপর পারস্পরিক শর্তসাপেক্ষে রোল অভার করে দেয়া হয়, যার আলোকে নতুন মেয়াদে সুদের হার নতুন করে প্রযোজ্য হবে। কার্যত এর অর্থ এই যে, ততটুকু পরিমাণেই একটি নতুন ঋণ (নতুন করে সুদের হারে) ঋণগ্রহীতাকে পুনর্বার প্রদান করা হয়েছে।

কোন ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যারা মুরাবাহার পদ্ধতিকে সঠিকভাবে ব্রঝে না এবং তাকে সুদী অর্থায়নের ন্যায় শুধুমাত্র একটি অর্থায়ন পদ্ধতি মনে করে, তারা রোল অভারের পদ্ধতিকে মুরাবাহায়ও ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। গ্রাহক যদি তাদের কাছে মুরাবাহা পরিশোধের তারিখ নবায়নের আবেদন করে, এসব ব্যাংক ঐ মুরাবাহাকে রোল অভার করে অতিরিক্ত মুনাফার শর্তের সাথে পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করে দেয়। কার্যত এর অর্থ এই যে, সেই পণ্যে (Commodity) আরেকটি মুরাবাহা সংঘটিত হয়ে যায়। (অর্থাৎ, ব্যাংক সেই এক জিনিসই গ্রাহকের কাছে নতুন মুনাফার ভিত্তিতে বিক্রি করে দিয়েছে) এ নীতি শরীয়তসম্মত উস্লের পরিপন্থী।

এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা উচিত যে, মুরাবাহা কোন ঋণ নয়। বরং একটি পণ্যের বিক্রি, যার মূল্য পরিশোধ একটি নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বিলম্বিত করে দেয়া হয়েছে। যখন এ পণ্য একবার বিক্রি হয়ে গিয়েছে. তখন এর মালিকানা গ্রাহকের দিকে অর্পিত হয়ে গিয়েছে। এখন আর বিক্রেতার (ব্যাংকের) মালিকানা নেই। বিক্রেতা আইনগতভাবে শুধুমাত্র মূল্যের দাবি করতে পারে, যা ক্রেতার দায়িত্বে পরিশোধযোগ্য ঋণ (Debt)। এ কারণে পূর্বের ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে একই বস্তুকে পুনর্বার বিক্রির প্রশুই উঠতে পারে না। রোল অভার (Roll Over) নির্ভেজাল সুদ। কেননা, এটা মুরাবাহা বিক্রি থেকে সৃষ্ট ঋণের (Debt) উপর অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার চুক্তি।

# (৭) সময়ের পূর্বে পরিশোধের কারণে রে'য়ায়াত-সুযোগ

কোন কোন সময় ঋণগ্রহীতা (Debtor) নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে চায়। এমতাবস্থায় সে নির্ধারিত বাকি মূল্যে হ্রাস কিছুটা করতেও অভিলাষী হয়। সুতরাং সময়ের পূর্বে পরিশোধের কারণে তাকে রে'য়ায়াত দেয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমতি আছে কি না- এ প্রশ্নের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফিক্হবিদগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইসলামের আইনগত গ্রন্থাবলীতে এই মাসআলাটি "ضع و تعجل" (ঋণের পরিমাণে হ্রাস কর এবং জলদী উসূল কর) এর শিরোনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কোন কোন ফিক্হবিদ এই ব্যবস্থাপনাকে জায়েয বলেছেন। তবে চার ইমামসহ অধিকাংশ ফিক্হবিদের নিকট যদি সময়ের পূর্বে পরিশোধের জন্য এই হ্রাসকে শর্ত হিসেবে আরোপ করে, তাহলে জায়েয নেই।

যেসব ফিক্হবিদের নিকট জায়েয, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি হল হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের উপর।

১. (Roll Over) পরিভাষার ব্যাখ্যা সামনের শব্দগুচেছ করা হচ্ছে।

১. ইবন কুদামা, আল-মুগনী, ৪/১৭৪,১৭৫। বিস্তারিত জানার জন্য قضايا فقهية بحوث في قضايا فقهية वष्टिंग, श्रष्टी न१- २৫।

50%

হাদীসটি হল- যখন বনু ন্যীরের ইয়াহুদীদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বহিষ্কার করা হল, তখন কিছু সংখ্যক লোক রাস্লুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল যে, আপনি তো তাদেরকেদেশান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন. কিন্তু কিছুসংখ্যক লোকের নিকট সেসব ইয়াহুদীদের প্রাপ্ত ঋণ রয়েছে যা যার পরিশোধের তারিখ এখনো আসেনি, এ কারণে রাসলুল্লাহ (সা.) সেসব ইয়াহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ ব্রাহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ ঋণ হ্রাস কর এবং জলদী উসূল কর"।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি ঃ সমস্যা ও সমাধান

অধিকাংশ ফকীহগণ এই হাদীসকে সঠিক বলে সমর্থন করেন না, হাদীসের বর্ণনাকারী স্বয়ং ইমাম বাইহাকী সুস্পষ্ট বলেছেন যে, এই হাদীসটি য'য়ীফ (দুর্বল)।

যদি এই হদীসকে সঠিক বলে সমর্থনও করা হয়, তাহলেও বনু নযীরের দেশান্তর হিজরতের দ্বিতীয় বছরে সংঘটিত হয়েছে। অথচ তখনও সুদের নিষিদ্ধতা অবতীর্ণ হয়নি।

এছাড়া আল্লামা ওয়াকেুদী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, বনু নযীর সুদি ঋণ প্রদান করত, এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) যে ব্যবস্থাপনার অনুমতি দিয়েছিলেন তা এই ছিল যে, ঋণদাতা সুদ ছেড়ে দিবে এবং ঋণগ্রহীতা মূল পুঁজি জলদী আদায় করবে। ওয়াকেদী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, বনু ন্যীরের একজন ইয়াহুদী সালাম ইবন আবী হুকাইক সাহাবী উসাইদ ইবন হুযাইরকে আশি দীনার দিয়েছিল, যা এক বছর পর অতিরিক্ত চল্লিশ দীনারসহ পরিশোধ করতে হবে। এভাবে উসাইদ (রা.)-এর দায়িতে সালামের ১২০ দীনার পরিশোধ করা ওয়াজিব ছিল। এই উল্লেখিত ব্যবস্থাপনার পর উসাইদ (রা.) সালামকে মূল পুঁজি অর্থাৎ আশি দীনার পরিশোধ করে দিয়েছেন এবং সালাম অবশিষ্ট থেকে দায়িত্ব মুক্ত হয়েছেন।

এসব কারণের ভিত্তিতে অধিকাংশ ফকীহদের মতামত হল, যদি সময়ের পূর্বে পরিশোধ করাকে ঋণ হ্রাস করার শর্ত হিসেবে আরোপ করা হয়, তাহলে এটা জায়েয নেই। তবে জলদী পরিশোধের জন্য যদি এই শর্তাআরোপ না করা হয় এবং ঋণদাতা স্বেচ্ছায় স্বীয় সম্ভুষ্টিতে রে'য়ায়াত দিয়ে দেয়. তাহলে জায়েয আছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীকে ইসলামী ফিকহ একাডেমী তাদের বার্ষিক সেমিনারে গ্রহণ করেছে।

এর অর্থ এই যে. একটি ইসলামী ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক মুরাবাহার চুক্তিতে এধরনের রে'য়ায়াত চুক্তির সময় সিদ্ধান্ত করা যাবে না এবং গ্রাহকও তার প্রাপ্য হিসেবে তা দাবি করতে পারবে না। তবে ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি তাদের সম্মতিক্রমে এধরনের সুযোগ দিয়ে দেয়, তাহলে এটাও প্রশ্নুযোগ্য নয়। বিশেষ করে গ্রাহক যখন অভাবগ্রস্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন দরিদ্র কৃষক যদি একটি ট্রাক্টর কিংবা ফসলের বীজ ইত্যাদি মুরাবাহার ভিত্তিতে ক্রয় করে. তাহলে ব্যাংকের উচিত, স্বেচ্ছায় সময়ের পূর্বে আদায়ের ক্ষেত্রে তাকে সুযোগ দিয়ে দেয়া।

### (৮) মুরাবাহায় ব্যয়ের হিসাব

একথা পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, মুরাবাহার চুক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। যে পদ্ধতিতে মূল ব্যয়ের উপর মুনাফা ধার্য করা হয়। এজন্য মুরাবাহা সেখানেই কার্যকর হতে পারে যেখানে বিক্রেতা বিক্রিত পণ্যের উপর ব্যয়িত অর্থের পূর্ণ হিসাব করতে পারে। যদি ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব না করা যায়, তাহলে মুরাবাহা সম্ভবপর হবে না। এক্ষেত্রে দর কষাকষির ভিত্তিতে বিক্রি হবে। (অর্থাৎ, এমন বিক্রি যেখানে মূল ব্যয়ের কথা উল্লেখ থাকে না) ।

১. আল-বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৬/২৮।

২. আল-ওয়াকেুদী, আল-মাগামী, ১/৩৭৪।

১. সিদ্ধান্ত নং- ৬৬, ষষ্ঠ সেমিনার, পত্রিকা নং-৭, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং- ২১৭।

এই উস্ল থেকে আমরা আরেকটি বিধানের দিকে ফিরে যাচ্ছি যে, মুরাবাহা সেই মুদ্রার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত যার দ্বারা বিক্রেতা ঐ পণ্যকে ক্রয় করেছে, সে যদি ঐ জিনিস পাকিস্তানী মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করে, তাহলে পরবর্তী বিক্রিও পাকিস্তানী মুদ্রার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। প্রথম বিক্রি যদি আমেরিকান ডলার দ্বারা হয়, তাহলে মুরাবাহাও আমেরিকান ডলারের ভিত্তিতে হওয়া উচিত, যাতে করে সঠিক ব্যয় নির্ধারণ হতে পারে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে উভয় বিক্রি একই মুদ্রার ভিত্তিতে হওয়া জটিল হতে পারে। গ্রাহকের নিকট যে জিনিস বিক্রি করা হচ্ছে, তা যদি ভিনদেশ থেকে আমদানী করা হয়, অন্যদিকে পরবর্তী ক্রেতা পাকিস্ত ানী, তাহলে মূল ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য ভিনদেশের মুদ্রা দ্বারা আদায় করা হবে এবং দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণ পাকিস্তানী মুদ্রায় হবে।

এই সমস্যার নিরসন দু'ভাবে করা যেতে পারে। প্রথমত- ক্রেতা যদি একমত হয় এবং সে দেশের আইন-কানুনও তার অনুমতি দেয়, তাহলে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ও ডলারের ভিত্তিতে হতে পারে।

দ্বিতীয়ত- বিক্রেতা (ব্যাংক) যদি সে জিনিস পাকিস্তানী মুদ্রাকে ডলারে রূপান্তরিত করে ক্রয় করে, তাহলে পাকিস্তানী টাকার সেই পরিমাণ যা তাকে ডলারে রূপান্তরিত করার জন্য আদায় করতে হয়েছে, সেটাকে মূল ব্যয় ধরে মুরাবাহায় তার উপর মুনাফার সংযোজন করা যেতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংক সেই জিনিস ভিনদেশ থেকে ক্রয় করে এবং মূল্য তিন মাস পর কিংবা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। সে মূল সরবরাহকারীকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পূর্বেই উক্ত জিনিস তার গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে দেয়। ব্যাংক যেহেতু ডলারের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করবে এবং পরবর্তিতে গ্রাহকের নিকট যখন সেই জিনিস বিক্রি করা হবে তখন ঐ পরিমান ডলারের বিনিময়ে কত পাকিস্তানী মুদ্রা কত হবে তা জানা যায় না। কেননা, ডলার এবং পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্য উঠা-নামা করতে থাকে। এজন্য এমনও হতে পারে যে, মুরাবাহার সময় যে পরিমাণ মূল্যের ধারণা করা হয়েছে ব্যাংকের হয়ত এর চেয়ে অধিক মূল্য পরিশোধ করতে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মুরাবাহার সময় একটি আমেরিকান

ভলারের মূল্য ছিল চল্লিশ রুপী, মুরাবাহার মূল্যের নির্ধারণও সেই দর অনুযায়ী ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাংক যখন মূল সরবরাহকারীকে মূল্য আদায় করেছে তখন ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে একচল্লিশ রুপী হয়ে গিয়েছে। যার পরিণামে ব্যাংকের ব্যয়ে ২.৫ পার্সেন্ট বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহার চুক্তিতে এরূপ শর্তারোপ করে দেয় যে, মুদ্রার দরে উঠা নামার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় গ্রাহক বহন করবে। কিন্তু পূর্ববর্তী ফকীহদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এ ধরনের শর্তে মুরাবাহা সঠিক নয়। কেননা, এমতাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মূল্য অস্পষ্ট থেকে যায় এবং এই অস্পষ্টতা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে যতদিন পর্যন্ত ক্রেতা (ব্যাংক) সরবরাহকারীকে মূল্য আদায় না করবে। এ ধরনের অস্পষ্টতার কারণে চুক্তি সঠিক থাকে না। এ সমস্যার সমধানের জন্য ব্যাংকের কাছে তিনটি পন্থা রয়েছে।

- (১) ব্যাংক সেই জিনিস L/C at sight এর ভিত্তিতে ক্রয় করবে (যে পন্থায় ক্রেতার নিকট মাল পৌছার সাথে সাথেই মূল্য পরিশোধ করতে হয়) এবং ব্যাংক তার গ্রাহকের নিকট বিক্রির পূর্বে মূল্য পরিশোধ করবে। এ পদ্ধতিতে মুদ্রার দরে উঠা নামার প্রশ্ন সৃষ্টি হবে না। মুরাবাহার মূল্য নির্ধারণ ঐ দিনের মুদ্রার দর অনুযায়ী হবে, যে দিন ব্যাংক সরবরাহকারীকে (Supplier) মূল্য পরিশোধ করেছে।
- (২) ব্যাংক মুরাবাহার মূল্যের নির্ধারণও পাকিস্তানী রুপীর পরিবর্তে আমেরিকান ডলার দ্বারা করবে, যাতে করে গ্রাহক মুরাবাহার বাকি মূল্যও আমেরিকান ডলার দ্বারা পরিশোধ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক তার গ্রাহক থেকে আমেরিকান ডলার উসূল করার হকদার হবে। এজন্য ডলারের মূল্যে উঠা নামার আশংকাও ক্রেতাকে (গ্রাহককে) বহন করতে হবে।
- (৩) মুরাবাহার পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয় দর কষাক্ষির ভিত্তিতে করবে (অর্থাৎ, এমন বিক্রি যেখানে মূল ব্যয় উল্লেখ থাকে না) এবং মূল্য এই হিসেবে নির্ধারণ করা হবে, যাতে মুদ্রার দরে সম্ভাব্য কম-বেশিকেও কভার করে নেয়।

#### (৯) মুরাবাহা কোন জিনিসে হতে পারে

যে সকল জিনিস মুনাফার উপর বিক্রি করা যায় সে সকল জিনিষ মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি হতে পারে। কেননা, মুরাবাহাও ক্রয়-বিক্রয়েরই একটি প্রকার। সুতরাং কোন কোম্পানির শেয়ারও মরাবাহার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারবে। কেননা, ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার তার বাহককে কোম্পানির সম্পদে আনুপাতিক হারে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। যদি কোম্পানির সম্পদের ক্রয়-বিক্রয় মনাফার ভিত্তিতে হতে পারে, তাহলে তার শেয়ারকেও মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করা যাবে। তবে জরুরী হল, চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্ব বিবৃত সকল শর্ত পুরোপুরিভাবে পাওয়া যেতে হবে। এজন্য জরুরী হল, বিক্রেতা প্রথমে শেয়ারকে তার দায়-দায়িত্বসহ কজা করবে অতঃপর সেগুলোকে তার গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে, buy back কিংবা কজা করা ব্যতীত শেয়ারকে বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই।

পক্ষান্তরে যেসব জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে না. সেগুলোর উপর মুরাবাহা চুক্তি ও হবে না। যেমন, মুদ্রার পারস্পরিক আদান-প্রদানে মুরাবাহা সম্ভব নয়। কেননা, মুদ্রার পারস্পরিক বিক্রি হয়ত নগদ হতে হবে অথবা বাকির ক্ষেত্রে সে দিনের বাজারদর অনুযায়ী হতে হবে যা বিক্রির দিন প্রচলিত ছিল। এমনিভাবে ঐ সকল ব্যবসায়িক ডকুমেন্ট যা বাহকের জন্য উসূলযোগ্য ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে, সেগুলোর ক্রয়-বিক্রিও গায়ের মূল্য অনুযায়ী হতে পারবে। এজন্য এধরনের ডকুমেন্টেও মুরাবাহা হতে পারবে না। এমনিভাবে ঐসব ডকুমেন্ট যা বাহককে ইস্যুকারীর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট অর্থ উস্লের হকদার বানায়, সেগুলোর ক্রয়-বিক্রি হতে পারবে না। সেগুলোর আদান-প্রদানের পদ্ধতি হল, শুধুমাত্র লিখিত মূল্য (Face Value) অনুযায়ী আদান-প্রদান করা, সুতরাং মুরাবাহার ভিত্তিতে সেগুলোর বিক্রি হতে পারবে না।

### (১০) মুরাবাহায় মূল্য পরিশোধে রি-সিডিউল করা

ক্রেতা/গ্রাহক যদি মুরাবাহা চুক্তিতে আদায়ের তারিখে কোন কারণে পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে কখনো কখনো বিক্রেতা/ব্যাংকের কাছে কিন্তিসমূহকে রি-সিডিউল করে দেয়ার আবেদন করে। আধুনিক বাংকসমূহে ঋণকে সাধারণত অতিরিক্ত সুদের ভিত্তিতে রি-সিডিউল করা হয়। কিন্তু মুরাবাহার মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কিন্তিসমূহকে যদি রি-সিডিউল করা হয়, তাহলে রি-সিডিউলিং-এর काরণে অতিরিক্ত অর্থ নেয়া যায় না। মুরাবাহার পরিশোধযোগ্য মূল্য ঐ পরিমানই থাকবে এবং পূর্ব নির্ধারিত মুদ্রাও বলবৎ থাকবে।

কোন কোন ইসলামী ব্যাংকের এমন প্রস্তাব ও রয়েছে যে, মুরাবাহার মূল্যকে এমন ময়বৃত মূল্যয় রি-সিডিউল করা হবে, যা ঐ মূল্য থেকে ভিন্ন হবে যেগুলোতে মূল মুরাবাহা সংঘটিত হয়েছিল। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ মযবুত মুদ্রার মূল্যে বেশি হওয়ার কারণে এর দ্বারা ব্যাংককে বিনিময় প্রদান করা। এই উপকারিতা যেহেতু রি-সিডিউলের মাধ্যমে অর্জন করা হচ্ছে এজন্য এটা জায়েয় নেই, রি-সিডিউলিং অবশ্যই সেই মুদ্রা এবং সেই পরিমাণেই হতে হবে। তবে পরিশোধের সময় ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতিতে অদল-বদল হিসেবে ভিনু মুদ্রায় সেই দিনের (অর্থাৎ পরিশোধের দিনের) দর অনুযায়ী পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু যে দিন চুক্তি হয়েছিল সে দিনের দর অনুযায়ী এই অদল-বদল হতে পারবে না।

## (১১) মুরাবাহাকে আদান-প্রদান যোগ্য ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করা

মুরাবাহা এমন একটি চুক্তি যাকে আদান-প্রদানযোগ্য এমন ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করা যায় না যে ডকুমেন্ট সেকেন্ডারী মার্কেটে (Secondary Market) বিক্রি করা যায়। তার কারণ সুস্পষ্ট, ক্রেতা/গ্রাহক যদি এমন ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করে. যা এ কথা প্রমাণ করে যে, সে বিক্রেতা/অর্থায়নকারীর নিকট এত টাকা ঋণী, তাহলে এ কাগজ তার থেকে উসলযোগ্য ঋণের মুদ্রার প্রতিনিধিত করে। অথবা ভিনু শব্দে, এমন

১. বিস্তারিত জানার জন্য আমার আরবী কিতাব احكام الأوراق النقدية দুষ্টব্য।

অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে, যা তার দায়িত্বে পরিশোধ করা ওয়াজিব। সূতরাং এই ডকুমেন্টকে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রি করার অর্থ মুদ্রাই (Money) বিক্রি করা। আর একথা পূর্বে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে যে, যখন মুদ্রার আদান-প্রদান একই দেশের মুদ্রার সাথে হবে, তখন এই আদান-প্রদান সমান সমান হওয়া অপরিহার্য। কম বা বেশি মূল্যে বিক্রি করা যাবে না। সুতরাং মুরাবাহা করার ফলে যে মুদ্রার দায়িত্ব অর্পত হয়েছে, তার প্রতিনিধিত্বকারী কাগজ দ্বারা আদান-প্রদানযোগ্য ডকুমেন্ট অন্তিত্বে আসতে পারে না। তাতে যদি কাগজের আদান-প্রদান হয়, তাহলে তা গায়ের মূল্য অনুযায়ীই হতে হবে। তবে যদি কোন বিমিশ্রিত শাখা বিদ্যমান থাকে যা বিভিন্ন চুক্তি যেমন মুশারাকা, ভাড়া এবং মুরাবাহার উপর শামিল, তাহলে সেই মিশ্র শাখার ভিত্তিতে আদান-প্রদানযোগ্য সার্টিফিকেট চালু করা যেতে পারে। কিন্তু ঐসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেগুলোর ব্যাপারে "ইসলামী ফান্ড" এর অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

# মুরাবাহার চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক ক্রটি-বিচ্যুতি

মুরাবাহার পদ্ধতি এবং তদীয় সংশ্লিষ্ট আলোচনাসমূহ বর্ণনা করার পর যথাযোগ্য মনে হচ্ছে যে, সেসব মৌলিক ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেয়া যা সাধারণত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মুরাবাহা পদ্ধতির উপর আমল করার সময় ঘটে থাকে।

- (১) সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক প্রশ্নযোগ্য ক্রটি হচ্ছে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করা যে, মুরাবাহা একটি সাধারণ অর্থায়ন পদ্ধতি, যাকে ঐ সব ধরনের অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে যা আধুনিক ব্যাংক এবং নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল ইন্স্টিটিউশনে (NBFIS) ব্যবহার করে থাকে। সেই ভুল ধারণার ভিত্তিতে কোন কোন ব্যাংকে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তারা দৈনন্দিন ব্যবসায়িক ব্যয়ের (Over Head Expenses) অর্থায়নের জন্যও মুরাবাহাকে ব্যবহার করে। যেমন কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ, বিদুৎ বিল পরিশোধ ইত্যাদি, এমনিভাবে ঐসব ঋণ পরিশোধের জন্য যা এই কোম্পানী অন্যকে পরিশোধ করবে। এ কাজ কোন ভাবেই অগ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, মুরাবাহা পদ্ধতি কেবল সেখানেই ব্যবহার হতে পারে যেখানে গ্রাহক কোন জিনিস ক্রয় করতে ইচ্ছুক। যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ফান্ডের প্রয়োজন হয়, তাহলে সেখানে মুরাবাহা কার্যকর হবে না। এমন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ধরন অনুযায়ী মুশারাকা লিজিং ইত্যাদি উপযুক্ত অর্থায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে।
- (২) কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহক মুরাবাহার ডকুমেন্টের উপর শুধুমাত্র ফান্ড অর্জনের জন্য স্বাক্ষর করে। তার সেই ফান্ড দ্বারা নির্দিষ্ট কোন জিনিস

ক্রয় করা উদ্দেশ্য হয় না, অনির্ধারিত উদ্দেশ্যের জন্য ফান্ডের প্রয়োজন হয়, কিন্তু পদ্ধতিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য সে কাল্পনিকভাবে কোন জিনিসের নাম উল্লেখ করে দেয়, অর্থ উত্তোলনের পর সে তাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যয় করে (এবং সে জিনিস ক্রয় করে না)।

স্পষ্ট কথা যে, এটা একটি কাল্পনিক এবং মিথ্যা লেনদেন। ইসলামী অর্থায়নকারীদেরকে এব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত। এই নিশ্চয়তা অর্জন করা তাদের দায়িত্ব যে, যার ভিত্তিতে মুরাবাহা হচ্ছে গ্রাহক বাস্তবিক পক্ষে সে জিনিস ক্রয় করতে ইচ্ছুক কি না। যেসব দায়িত্বশীল লোকেরা মুরাবাহা সুযোগের মঞ্জুরী প্রদান করে তাদের এ কথার নিশ্চয়তা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আর লেনদেন সঠিক কি না, একথার নিশ্চিত কল্পে নিম্বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

- (১) ব্যাংকের উচিত গ্রাহককে (সে জিনিস ক্রয় করার জন্য) ফান্ড দেয়ার পরিবর্তে সরাসরি সরবরাহকারীকে পরিশোধ করবে।
- (২) যেখানে ফান্ডের ব্যাপারে গ্রাহকের উপরই ভরসা করা ব্যতীত কোন উপায় নেই, সেক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংকের পক্ষ থেকে পণ্য ক্রয় করে মেমো কিংবা অন্য কোন প্রামাণ্য ডকুমেন্ট অর্থায়নকারী ব্যাংকের নিকট পেশ করবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে উল্লেখিত পদক্ষেপদ্বয় পূর্ণ করা যাবে না, সেক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেই ক্রয়কৃত জিনিস প্রকাশ্যে দেখার ব্যবস্থা করবে।

মোটকথা, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হল, একথা নিশ্চিত করা যে, মুরাবাহা প্রকৃত এবং মৌলিক চুক্তি এখানে কার্যত ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে, সুদি ঋণকে গোপন করার জন্য মুরাবাহার ভুল ব্যবহার করা হয়নি।

(৩) কখনো কখনো এমনও হয় যে, ব্যাংক সরবরাহকারী থেকে পণ্য সংগ্রহ করার পূর্বেই গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে দেয়। এই ক্রুটি-বিচ্যুতির শিকার ঐসব লেনদেনে হয়, যেখানে মুরাবাহার সকল ডকুমেন্টে একই সময় স্বাক্ষর করা হয় এবং মুরাবাহার বিভিন্ন ধাপের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহার শুধুমাত্র একটি লেনদেনই করে, যার উপর অর্থ প্রদানের সময় কিংবা কখনো কখনো এই সুযোগের মঞ্জুরী প্রদানের সময় স্বাক্ষর করা হয়। এই পদ্ধতি মুরাবাহার মৌলিক নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এই বিষয়ে পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, মুরাবাহার ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন চুক্তির একটি প্যাকেজ, যা ক্রমান্বয়ে তার সংশ্লিষ্ট ধাপে ধাপে কার্যকর হয়। এই ধাপ সম্পর্কে মুরাবাহা অর্থায়নের পদ্ধতি প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুরাবাহার ঐসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য না রাখলে সমুদয় লেনদেন সুদি ঋণে রূপান্ত রিত হয়ে যায়। শুধুমাত্র পরিভাষা এবং নাম পরিবর্তন করার দ্বারা লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয় হয় না।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়া এডভাইজারী বোর্ডের প্রতিনিধিগণ ব্যাংকের লেনদেন শরীয়তসম্মত হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে, তাদের এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, লেনদেনে এই সব ধাপের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেক লেনদেন তার নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হয়েছে।

(৪) তারল্যের (Liquidity) ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণত পণ্যের আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রয়োজন হয়। কোন কোন ইসলামী ব্যাংক মনে করে যে, এই চুক্তিটি যেহেতু সম্পদের উপর নির্ভরশীল, তাই এগুলোতে সহজেই মুরাবাহার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় এবং পণ্যের লেনদেন আন্তর্জাতিক মার্কেটে যেমনিভাবে প্রচলিত রয়েছে তা শরীয়তসম্মত নয়। ব্যাংক এদিকে ক্রুক্ষেপ না করেই এই ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অবাস্তব চুক্তি হয় যেগুলোর মধ্যে কোন জিনিসেরই লেনদেন হয় না, পার্টিগণ পার্থক্য বরাবর করে মু'আমালা সমাপ্তি করে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্য প্রকৃতভাবে মিশ্রিত থাকে কিন্তু সেগুলোর ফরওয়ার্ড সেল হয় অর্থাৎ, ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত ক্রয়-বিক্রয়। অথবা পণ্যবিহীন ক্রয়-বিক্রয় (Short Sale) হয়, আর এ পদ্ধতিদ্বয় শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। এমনকি এই মু'আমালা যদি উপস্থিত পণ্যের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ থাকে তাহলেও তা মুরাবাহার ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী হতে হবে যা এই প্রস্থে বিবৃত হয়েছে।

(৫) কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তারা ঐ সম্পদের উপর মুরাবাহা করে যা গ্রাহক পূর্বেই তৃতীয় কোন পার্টি থেকে ক্রয় করে নিয়েছে। এটাও শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। যখন গ্রাহক স্বয়ং একবার সে জিনিসটি ক্রয় করে নিয়েছে তাহলে একই পণ্যকে পুনর্বার সেই সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করতে পারে না। যদি সেই জিনিসকেই ব্যাংক গ্রাহক থেকে ক্রয় করে পুনরায় তার নিকটই বিক্রি করে দেয়, তাহলে এটা Buy Back এর কৌশল হবে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয় নেই। বিশেষ করে মুরাবাহায়, মূলত গ্রাহক যদি প্রথমে সেই জিনিস ক্রয় করে নেয় এবং পরে ফান্ডের জন্য ব্যাংকের নিকট আসে. তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত তার উপর বিক্রেতার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার থেকে মুক্তি পাওয়া কিংবা ঐ ফান্ডকে সে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। এই দু'উদ্দেশ্যের কোন উদ্দেশ্যের জন্যই ব্যাংক তাকে মুরাবাহার ভিত্তিতে অর্থায়ন করতে পারবে না। মুরাবাহা শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই হতে পারে যখন উক্ত জিনিস গ্রাহকের পূর্ব থেকেই ক্রয়কৃত না হবে।

#### সারাংশ

মুরাবাহার বিভিন্ন দিকের উপর পূর্বের আলোচনা থেকে নিম্নবর্ণিত ফলাফল বের করা যায় যা স্মরণ রাখার মত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিমালা।

(১) মুরাবাহা প্রকৃতগতভাবে কোন অর্থায়ন পদ্ধতি নয়, এটা একটি সাধাসিধা ক্রয়-বিক্রয়, যা মূল ব্যয়ের উপর সংযোজনের (Cost Plus) চুক্তি পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাতে বাকিতে পরিশোধের পিদ্ধতিকে সংযোজন করে তাকে শুধুমাত্র ঐ সব ক্ষেত্রে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার পথ উন্মুক্ত করা যায় যেখানে গ্রাহক বাস্তবিকপক্ষে কোন পণ্য ক্রয় করতে ইচ্ছুক। এ কারণেই মুরাবাহাকে আদর্শ অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না এবং না সর্বপ্রকারের অর্থায়নের জন্য সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তাকে মুশারাকা এবং মুদারাবার উপর নির্ভরশীল আদর্শিক অর্থায়ন পদ্ধতির দিকে একটি সাময়িক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যথায় মুরাবাহার ব্যবহার শুধুমাত্র সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে যেখানে মুশারাকা এবং মুদারাবা ব্যবহার করা যাবে না।

- (২) মুরাবাহা চুক্তির মঞ্জুরী প্রদানের সময় মঞ্জুরীদাতা কর্মকর্তার এতটুকু নিশ্চিত হতে হবে যে, গ্রাহক বাস্তবিকপক্ষেই সেই জিনিস ক্রয় করতে ইচ্ছুক যার উপর মুরাবাহা সংঘটিত হচ্ছে। তাকে গুধুমাত্র কাগজ-পত্রের ফরমালেটি বানানো যাবে না যেখানে মূলত কোন ক্রয়-বিক্রয় নেই।
- (৩) Over Head Expenses বিলসমূহের পরিশোধ কিংবা গ্রাহকের দায়িত্বে অন্য কোন ঋণ পরিশোধের জন্য মুরাবাহা সংঘটিত হতে পারবে না। এমনিভাবে মুদ্রা ক্রয়ের জন্যও মুরাবাহা হতে পারবে না।
- (৪) মুরাবাহা বৈধ হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, সংশ্লিষ্ট পণ্য গ্রাহকের নিকট মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রির পূর্বে তা অর্থায়নকারীর মালিকানায় এবং প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কজায় আসতে হবে। মাঝে এমন কিছু সময় থাকতে হবে যখন সে পণ্য অর্থায়নকারীর ঝুঁকিতে (Risk) থাকবে। ঐ পণ্যের মালিকানা অর্জন করা ব্যতীত এবং স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তার ঝুঁকি বহন করা ব্যতীত এই লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এর মাধ্যমে অর্জিত মুনাফাও হালাল হবে না।
- (৫) মুরাবাহা করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল, অর্থায়নকারী সরবরাহকারী থেকে সে জিনিস সরাসরি ক্রয় করে তাতে কজা প্রতিষ্ঠা করার পর স্বীয় থাহকের নিকট মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করবে। পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে অর্থায়নকারীর পক্ষ থেকে গ্রাহককে উকিল নিযুক্ত করার দ্বারা মুরাবাহাকে সন্দেহযুক্ত করে দেয়। এ কারণে কোন কোন শরীয়াহ বোর্ড এই কৌশলকে নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু যেক্ষেত্রে অর্থায়নকারীর জন্য সরাসরি ক্রয় করা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে উকিল বানানোর অনুমতি আছে। এজন্য যথাসম্ভব ওকালতির চিন্তা-পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা উচিত।
- (৬) বাস্তবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অর্থায়নকারী যদি তার গ্রাহককে সেই পণ্য ক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগ করে, তাহলে তার বিভিন্ন দিককে (অর্থাৎ উকিল হওয়া এবং পরিশেষে ক্রেতা হওয়া) একটিকে অপরটির থেকে

পরিষ্কারভাবে পৃথক রাখতে হবে। উকিল হিসেবে সে আমানতদার। যে যাবৎ সে জিনিস অর্থায়নকারীর উকিল হিসেবে তার কজায় থাকরে সে যাবৎ কোনরূপ অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ ব্যতীত তা যদি বিনষ্ট হয়. তাহলে গ্রাহক তার ক্ষয়-ক্ষতির দায়িত বহন করবে না। যখন উকিল হিসেবে সে উক্ত জিনিস ক্রয় করবে, তখন সে অর্থায়নকারীকে অবগত করবে যে. উকিল হিসেবে তার দায়িত্ব পূর্ণ করে সে ক্রয়কৃত পণ্য কজা করে নিয়েছে এবং এখন সে অর্থায়নকারী থেকে তা ক্রয় করার জন্য প্রস্তাব করছে। যখন অর্থায়নকারী এই প্রস্তাব কবুল করে নিবে তখন ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং উক্ত পণ্যের ঝুঁকি (Risk) ক্রেতা হিসেবে গ্রাহকের দিকে অর্পিত হয়ে যাবে। এপর্যায়ে গ্রাহক ঋণগ্রহীতা (Debtor) হয়ে যাবে এবং ঋণগ্রহীতা হওয়ার বিধি-বিধানও তার উপর প্রয়োগ হবে। এগুলো হচ্ছে মুরাবাহা অর্থায়নের মৌলিক চাহিদা যেগুলো ব্যতীত মুরাবাহা করা যায় না। মুরাবাহার মাধ্যমে অর্থায়নের পদ্ধতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রসংগেও আমরা ওকালত চুক্তির সাথে মুরাবাহার পাঁচটি ধাপের আলোচনা করেছি। ঐ পাঁচটি ধাপের প্রত্যেকটি ধাপের স্বীয় সঠিক আকৃতিতে বাস্তবায়ন হওয়া অপরিহার্য। সেগুলোর কোন একটিকে উপেক্ষা করা হলে পুরো ব্যবস্থাপনাই শরীয়তের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে।

একথা পূর্ণ সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মুরাবাহা এমন একটি লেনদেন যা (হালাল-হারামের) সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্ণিত পদ্ধতি থেকে কিঞ্চিত পরিমাণও এদিক-সেদিক হয়ে গেলে তা সুদি অর্থায়নের নিষিদ্ধ পরিধিতে নিপতিত হয়ে যাবে। এ কারণে এই লেনদেন পূর্ণদৃষ্টি এবং সতর্কতার সাথে করতে হবে এবং শরীয়তের কোন বিধানে উদাসীনতা অবলম্বন করা যাবে না।

- (৭) বাকি এবং নগদের ভিত্তিতে দু'টি মূল্য ধার্য করা এই শর্তে জায়েয যে, গ্রাহক দু'টির যে কোন একটিকে নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করে নিতে হবে। যখন একবার মূল্য নির্ধারণ হয়ে যাবে তখন পরিশোধে বিলম্বের কারণে তাতে বৃদ্ধিও করা যাবে না এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদায়ের কারণে কমও করা যাবে না।
- (৮) ক্রেতা সময়মত মূল্য পরিশোধ নিশ্চিতকল্পে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে যে, অনাদায়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অর্থ সে এমন কল্যাণ ফান্ডে

প্রদান করবে, যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এর পরিমাণ বার্ষিক পার্সেন্টিসের ভিত্তিতেও নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু এ অর্থ অবশ্যই প্রকৃত কল্যাণমূলক কাজেই ব্যয় করতে হবে। কোন অবস্থাতেই তাকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয়ের অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

(৯) যথা সময়ের পূর্বে আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রাহক কোন রকম অবকাশের দাবি করতে পারবে না। তবে চুক্তিতে পূর্বশর্ত ব্যতীত আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বীয় সম্ভুষ্টিতে মূল্যের কিছু অংশ মাফ করতে পারে।

### ইজারা

"ইজারা" ইসলামী ফিক্হের একটি পরিভাষা। যার আভিধানিক অর্থ কোন জিনিস ভাড়ায় প্রদান করা। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় "ইজারা" পৃথক দু'টি পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথম পদ্ধতিতে ইজারা অর্থ কোন ব্যক্তি থেকে শ্রম গ্রহণ করা যার বিনিময়ে তাকে বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। শ্রম গ্রহণকারীকে "মুছ্তাজির" (ইজারাদার) এবং শ্রমদাতাকে "আজীর" (শ্রমিক) বলা হয়। সুতরাং "ক" যদি "খ"কে তার অফিসে মাসিক বেতনের ভিত্তিতে ম্যানেজার বা ক্লার্ক হিসেবে রাখে, তাহলে "ক"কে ইজারাদার এবং "খ"কে শ্রমিক বলা হবে। এমনিভাবে "ক" যদি কোন কুলি (পোর্টার) থেকে শ্রম গ্রহণ করে, যাতে করে সে তার মালামাল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌছেয়ে দেয়, তাহলে "ক" হবে ইজারাদার এবং কুলি হবে শ্রমিক। উভয় উদাহরণে পক্ষদ্বয়ের মাঝে সাব্যস্তকৃত লেনদেনকে "ইজারা" বলা হবে। এই প্রকারের ইজারায় ঐসব লেনদেন অন্তর্ভুক্ত যে লেনদেনে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি থেকে শ্রম বা সেবা (Service) গ্রহণ করে। যার থেকে শ্রম বা সেবা গ্রহণ করা হয় সে কোন ডাক্তার. আইনজীবী, শিক্ষক, মজদুর বা এমন কোন ব্যক্তি হতে পারে. যে এমন কোন সেবা প্রদান করতে সক্ষম যার কোন মূল্য ধার্য করা যেতে পারে। ইসলামী ফিক্হের পরিভাষা অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককেই "শ্রমিক" বলা যাবে এবং যারা সেবা গ্রহণ করে তাদেরকে ইজারাদার বলা হবে। আর শ্রমিককে প্রদেয় বেতন-ভাতাকে "পারিশ্রমিক" বলা হবে।

"ইজারা"র দিতীয় প্রকারের সম্পর্ক মানবীয় সেবার সাথে নয়, বরং আসবাবপত্র এবং সম্পদের সুবিধা ভোগের (ব্যবহারের অধিকারের) সাথে। এই দৃষ্টিতে "ইজারা" অর্থ "মালিকানাধীন কোন নির্দিষ্ট জিনিসের সুযোগ-সুবিধা (Usufructs) অপর কোন ব্যক্তির নিকট এমন কোন ভাড়ার বিনিময়ে হস্তান্তর করা যা তার থেকে দাবি করা যায়।" এই পদ্ধতিতে "ইজারা" পরিভাষাটি ইংরেজী Leasing পরিভাষার সাদৃশ্য হয়ে যাবে। ইজারাদাতা বা ভাড়ায় প্রদানকারীকে (Lessor) "মুজির" (ইজারাদার) বলা হয় এবং ভাড়া গ্রহণকারীকে (Lessee) "মুছ্তাজির" আর মুজিরকে যে ভাড়া প্রদান করা হয় তাকে "উজরত" বলা হয়।

উভয় প্রকারের ইজারা সম্পর্কে ইসলামী ফিক্হের গ্রন্থাবলীতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং এগুলোর প্রত্যেকটিরই স্বীয় নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান রয়েছে। কিন্তু বক্ষমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য দ্বিতীয় প্রকারের সাথে বেশি সম্পৃক্ত। কেননা, তাকে সাধারণত পুঁজি বিনিয়োগ এবং অর্থায়নের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

লিজিং-এর অর্থে ইজারার বিধি-বিধান ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-বিধানের সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা, উভয় ক্ষেত্রে কোন জিনিস অপর ব্যক্তির নিকট মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করা হয়। ক্রয়-বিক্রয় এবং ইজারার মাঝে পার্থক্য শুধুমাত্র এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ে সম্পদ স্বত্বাগতভাবে ক্রেতার মালিকানায় চলে যায় আর ইজারায় সম্পদ স্বয়ং ভাড়া প্রদানকারীর মালিকানায় থাকে। ইজারাদারের দিকে শুধুমাত্র তা ভোগ-ব্যবহার করার অধিকার হস্তান্তর হয়।

এ কারণে সহজেই মন্তব্য করা যায় যে, ইজারা প্রকৃতিগতভাবে কোন অর্থায়ন পদ্ধতি নয়। বরং তা ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় সাধারণ একটি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড। এতদ্সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে তাতে ট্যাক্স থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে, সে সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাকে অর্থায়নের জন্যও ব্যবহার করা হয়। কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্ভেজাল সুদি ঋণ প্রদানের পরিবর্তে কোন কোন পণ্য তাদের গ্রাহককে লীজের ভিত্তিতে দিচ্ছে। এসব পণ্যের ভাড়া নির্ধারণের সময় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঐ সামগ্রিক ব্যয়ের হিসাবও সংযোজন করে, যা উক্ত পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে তাদের বহন করতে হয়েছে এবং তাতে সেই নির্দিষ্ট সুদও সংযোজন করে দেয়া হয়, যা লীজের সময় কালে ব্যাংক

উক্ত অর্থ দ্বারা গ্রহণ করতে পারত। এই পদ্ধতিতে হিসাবকৃত সামগ্রিক অর্থকে লীজ (ভাড়া) চলাকালীন মাসের উপর বন্টন করা হয় এবং সে অনুপাতে মাসিক ভাড়া ধার্য করে নেয়া হয়।

লীজকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না, এ প্রশ্ন লীজ চুক্তির শর্তের উপর নির্ভরশীল।

যেরূপ পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, লীজ একটি সাধারণ ব্যবসায়িক চুক্তি, অর্থায়ন পদ্ধতি নয়। এজন্য শরীয়ত ইজারার জন্য যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করেছে তা লীজের উপরও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং ইসলামী ফিক্হে লীজ সংক্রান্ত বর্ণিত বিধি-বিধানের উপর আমাদের আলোচনা করা উচিত।

এরপর আমরা বুঝতে পারব কোন্ শর্তসাপেক্ষে ইজারাকে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে।

যদিও "ইজারা"র উস্ল এত বেশি যে, সেগুলোর জন্য পৃথক একটি ভলিয়মের প্রয়োজন। আমরা এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র ঐসব মৌলিক নীতিমালাকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করব, যা এই চুক্তির ধরন বুঝার জন্য জানা অপরিহার্য এবং যেগুলোর সাধারণত আধুনিক আর্থিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োজন অনুভব হয়। এই নীতিমালাসমূহ এখানে সংক্ষিপ্ত নোটের আকৃতিতে বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে পাঠকগণ সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

## লীজিং (ইজারা)-এর মৌলিক বিধি-বিধান

- (১) লীজিং এমন একটি চুক্তি যে চুক্তির মাধ্যমে কোন সম্পদের মালিক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে উক্ত সম্পদ ব্যবহারের অধিকার অপর ব্যক্তির নিকট অর্পণ করে।
- (২) লীজের জন্য নির্বাচিত সম্পদ মূল্যবান ও ভোগ-ব্যবহারের উপযোগী হতে হবে, সুতরাং যে জিনিস ব্যবহার উপযোগী নয় তা লীজের ভিত্তিতে দেয়া যাবে না।

- (৩) লীজ সঠিক হওয়ার জন্য অপরিহার্য হল, লীজের ভিত্তিতে প্রদেষ সম্পদের মালিকানা ইজারাদাতারই (Lessor) থাকবে। ইজারাদারের (Lessee) দিকে শুধুমাত্র ব্যবহারের অধিকার অর্পণ হবে। সুতরাং প্রত্যেক এমন জিনিস যেগুলো খরচ করা ব্যতীত (অর্থাৎ, হাতছাড়া করা ব্যতীত) ব্যবহার করা যায় না, সেগুলোর লীজও হবে না। একারণে নগদ অর্থ, খাওয়া-পান করার বস্তু, লাকড়ি এবং গোলা-বারুদ ইত্যাদির লীজ সম্ভব নয়। কেননা, এগুলোকে খরচ করা ব্যতীত এগুলোর ব্যবহার সম্ভব নয়। যদি এ ধরনের কোন জিনিস লীজের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়, তাহলে তাকে একটি ঋণ মনে করা হবে এবং ঋণের সকল বিধি-বিধান তার উপর প্রযোজ্য হবে। এই অবৈধ লীজের উপর যে ভাড়া নেয়া হবে তা ঋণের উপর গৃহীত সুদ হবে।
- (৪) লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ স্বত্বাগতভাবে যেহেতু ইজারাদাতার (Lessor) মালিকানায় থাকে, সেহেতু মালিকানার কারণে উদ্ভাবিত দায়িত্বসমূহও সে নিজেই বহন করবে, কিন্তু তা ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত দায়িত্বসমূহ ইজারাদার (Lessee) বহন করবে। যেমনঃ "ক" তার বাড়ি "খ" এর নিকট ভাড়া হিসেবে প্রদান করেছে, এই বাড়ির উপর অর্পিত ট্যাক্স "ক"-এর দায়িত্বে থাকবে, পক্ষান্তরে পানি, বিদ্যুৎ বিল এবং বাড়ি ব্যবহারের কারণে অন্যান্য খরচাদি "খ" অর্থাৎ ইজারাদারের দায়িত্বে থাকবে।
  - (৫) লীজের মেয়াদ নির্ধারণ সুস্পষ্টভাবে হতে হবে।
- (৬) লীজ চুক্তিতে যে উদ্দেশ্যে লীজ নেয়া হয়েছে ইজারাদার সেই সম্পদকে তাছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে না। চুক্তিতে যদি কোন উদ্দেশ্য নির্ধারিত না হয়, তাহলে ইজারাদার তাকে ঐসব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে যে উদ্দেশ্যের জন্য সাধারণত তা ব্যবহার করা হয়। সে যদি তা অসাধারণ কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায় (যার জন্য সাধারণত ঐ জিনিস ব্যবহৃত হয় না) তাহলে সে এমন কাজে ইজারাদাতার (মালিকের) সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত তা ব্যবহার করতে পারবে না।

- (৭) ইজারাদারের পক্ষ হতে সেই জিনিসের অসৎ ব্যবহার কিংবা উদাসীনতা এবং অসতর্কতার কারণে যে ক্ষয়-ক্ষতি হবে, ইজারাদার তার ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব বহন করবে।
- (৮) লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ লীজ চলাকালীন সময়ে ইজারাদাতার (Lessor) দায়ভারে (Risk) থাকবে। যার অর্থ হল, ইজারাদারের (Lessee) কোনরূপ অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ব্যতীত যদি কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে এই ক্ষয়-ক্ষতি ইজারাদাতা (মালিক) বহন করবে।
- (৯) দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানা সম্পদও লীজের ভিত্তিতে দেয়া যাবে এবং ভাড়া মালিকদের মাঝে মালিকানায় তাদের অংশ অনুপাতে বন্টন হবে।
- (১০) যে ব্যাক্তি কোন সম্পদের মালিকানায় অংশীদার হবে, সে তার আনুপাতিক অংশ স্বীয় অপর অংশীদারকেই ভাড়া দিতে পারবে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারবে না।
- (১১) লীজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরী হল, লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ উভয়পক্ষের জন্য পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত হতে হবে।

যেমন ঃ "ক" "খ"কে বলল, আমি তোমার কাছে আমার দু'টি দোকান থেকে একটি ভাড়া দিচ্ছি। "খ"ও যদি তার সাথে একমত পোষণ করে, তাহলে এই ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে, কিন্তু যদি দু'টি দোকানের যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট এবং চিহ্নিত করে নেয়, (তাহলে শুদ্ধ হবে)।

#### ভাড়া নির্ধারণ

(১২) লীজের পূর্ণ মেয়াদের জন্য চুক্তির সময়ই ভাড়া নির্ধারিত হতে হবে। লীজের মেয়াদের বিভিন্ন ধাপের জন্য ভাড়ার বিভিন্ন পরিমাণ ধার্য করাও জায়েয আছে। কিন্তু শর্ত হল প্রত্যেক ধাপের ভাড়ার পরিমাণ লীজের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার সময়ই পরিপূর্ণভাবে নির্ধারিত হতে হবে। যদি পরবর্তীতে আগত কোন ধাপের ভাড়া ধার্য না করে তাকে ইজারাদাতার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে এই ইজারা সঠিক হবে না।

যেমন ঃ (১) "ক" তার বাড়ি পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য "খ"কে ভাড়া দিচ্ছে প্রথম বছরের ভাড়া মাসিক দু'হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং এ কথাও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, প্রত্যেক সামনের বছরের ভাড়া পিছনের বছরের ভাড়ার তুলনায় দশ পার্সেন্ট বেশি হবে, তাহলে এই ইজারা (Lease) শুদ্ধ হবে।

যেমন ঃ (২) উল্লেখিত উদাহরণে "ক" চুক্তিতে এ শর্তারোপ করেছে যে, মাসিক ভাড়া দু'হাজার টাকা শুধুমাত্র এক বছরের জন্য ধার্য করা হয়েছে, সামনের বছরসমূহের ভাড়া পরবর্তীতে ইজারাদাতার ইচ্ছানুযায়ী ধার্য করা হবে, তাহলে এই ইজারার ভাড়া অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

- (১৩) ভাড়া সেই সামগ্রিক ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে যা ইজারাদাতার এই জিনিস ক্রয়ে বহন করতে হয়েছে। যেরূপ সাধারণত ইজারার অর্থায়নে (Financial Lease) হয়ে থাকে। এটাও শরীয়তের নীতিমালার পরিপন্থি নয়। তবে শর্ত হল, বৈধ ইজারার অন্যান্য শর্য়ী শর্তের উপর পূর্ণভাবে আমল করতে হবে।
- (১৪) ইজারাদাতা (Lessor) এককভাবে ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারবে না এবং এ ধরনের শর্তকৃত চুক্তিও সঠিক হবে না।
- (১৫) ভাড়ায় প্রদানকৃত সম্পদ ইজারাদারকে (Lessee) হস্তান্তর করার পূর্বে পূর্ণ ভাড়া বা তার কিছু অংশ অগ্রিমও আদায় করা যাবে। কিন্তু ইজারাদাতা এভাবে যে অর্থ গ্রহণ করবে তা On Account এর ভিত্তিতে আদায় হবে এবং ভাড়া পরিশোধ হওয়ার পর তা তাতে সংযুক্ত করে নেয়া হবে।

১. ইব্ন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, ৬/৪৭,৪৮।

- (১৬) ইজারার মেয়াদ ঐ তারিখ থেকে শুরু হবে, যে তারিখে ইজারায় প্রদেয় সম্পদ ইজারাদারের নিকট হস্তান্তর করা হবে, চাই সে তা ব্যবহার করা শুরু করুক বা না করুক।
- (১৭) ইজারায় প্রদেয় সম্পদ যে উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া হয়েছে যদি তা নষ্ট হয়ে যায় এবং তা মেরামত করাও সম্ভব না হয়, তাহলে ইজারা ঐ তারিখ থেকে বাতিল হয়ে যাবে যে তারিখে এ ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। তদুপরি এই ক্ষয়-ক্ষতি যদি ইজারাদারের অসৎ ব্যবহার কিংবা উদাসীনতার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে পণ্যের মূল্য যে পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে তা সে ইজারাদাতাকে পরিশোধের দায়িত্ব বহন করবে। অর্থাৎ, ক্ষয়-ক্ষতির সামান্য পূর্বে এর মূল্য কত ছিল এবং এখন ক্ষয়-ক্ষতির পর কত দাঁড়িয়েছে তা দেখা হবে।

# ইজারা পদ্ধতিতে অর্থায়ন (অর্থসংস্থানের নিমিত্তে ইজারা)

মুরাবাহার ন্যায় ইজারাও (Lease) প্রকৃতগতভাবে অর্থায়ন পদ্ধতি নয়, বরং এটা একটি সাধাসিধা চুক্তি, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন জিনিসের ব্যবহারের অধিকার এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির দিকে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে হস্তান্তর করা। তদুপরি কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানের পরিবর্তে লীজকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা আরম্ভ করেছে। এ ধরনের লীজকে সাধারণত ইজারার অর্থায়ন (Financial Lease) বলা হয়, যা বাস্তবিক ইজারা (Operational Lease) থেকে ভিনু ধরনের এবং তাতে (অর্থাৎ ফিন্যান্সিয়াল লীজে) বাস্ত বিক ইজারার অনেক বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করা হয়।

সম্প্রতিকালে যখন সুদবিহীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তারা অনুভব করল যে, লীজ সারা বিশ্বে সর্বস্বীকৃত একটি অর্থায়ন পদ্ধতি। অপরদিকে তারা এ হাক্বীকৃতও অনুভব করল যে, লীজ শরয়ীতের দৃষ্টিতে একটি বৈধ চুক্তি, তাকে সুদবিহীন অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ কারণে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান লীজকে গ্রহণ করা শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু অনেক কম প্রতিষ্ঠানই এদিকে লক্ষ্য রেখেছে যে,

ইজারার অর্থায়নে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যা বাস্তবিক ইজারার পরিবর্তে একেবারে সুদের সাদৃশ্য হয়ে যায়। এ কারণেই তারা কোনরূপ পরিবর্তন করা ব্যতীত লীজ চুক্তির সেই মডেলকেই ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে, যা আধুনিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ছিল, অথচ তাদের অনেক কর্মকাণ্ড শরীয়তসম্মত নয়।

পূর্বে যেরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, লীজ তার প্রকৃতিগতভাবে অর্থায়ন পদ্ধতি নয়, তদুপরি নির্দিষ্ট কতগুলো শর্তসাপেক্ষে এই চুক্তিকে অর্থায়নের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যের জন্য সুদের (Interest) পরিবর্তে ভাড়া (Rent) এবং বন্ধকের (Mortgage) পরিবর্তে লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদের নাম ব্যবহার করাই যথেষ্ট নয়, বরং লীজিং এবং সুদি ঋণের মাঝে প্রয়োগিক পার্থক্য হতে হবে। এ পার্থক্য তখনই সম্ভব যখন লীজ সংক্রান্ত ইসলামী সমুদয় নীতিমালার অনুসরণ করা হবে, যেসব নীতিমালার আংশিক এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরো সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য বর্তমানে প্রচলিত ইজারার অর্থায়ন পদ্ধতি (Financial Lease) এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কার্যকর লীজের মাঝে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) ক্রয়-বিক্রয়ে চুক্তির বিপরীত ইজারা ভবিষ্যতের যে কোন তারিখ থেকেও কার্যকর হতে পারে। সুতরাং ফরওয়ার্ডসেল তো শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয কিন্তু ভবিষ্যতের কোন তারিখের সাথে সম্পৃক্ত ইজারা জায়েয আছে, এ শর্তের সাথে যে, ভাড়া ঐ সময় পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে যখন ইজারায় প্রদেয় সম্পদ ইজারাদারের (Lessee) নিকট হস্তান্তর করা হবে।

ফিন্যান্সিয়াল লীজের অনেক ক্ষেত্রে ইজারাদাতা অর্থাৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেই পণ্যকে স্বয়ং ইজারাদারের (Lessee) মাধ্যমে ক্রয় করে। ইজারাদার সে পণ্য ইজারাদাতার পক্ষ হতে ক্রয় করে এবং তার মূল্য

১. রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ৬৪।

সরবরাহকারীকে (Supplier) পরিশোধ করে। কখনো কখনো মূল্য ইজারাদাতা সরাসরি পরিশোধ করে আবার কখনো কখনো ইজারাদারের মাধ্যমে পরিশোধ করে। লীজের কোন কোন চুক্তিতে লীজ ঐদিন থেকেই শুরু হয়ে যায়, যেদিন ইজারাদাতা মূল্য পরিশোধ করে, এ দিকে লক্ষ্য করা হয় না যে, ইজারাদার মূল্য সরবরাহকারীকে পরিশোধ করে পণ্য কজা করছে কি না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইজারাদারের ইজারার ভিত্তিতে গৃহীত পণ্য কজা করার পূর্বেই তার উপর ভাড়ার দায়িত্ব শুরু হয়ে যায়, আর এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয়। কেননা, তা গ্রাহককে প্রদেয় অর্থের উপর ভাড়া গ্রহণ করার সাদৃশ্য হয়ে যায়, যা নির্ভেজাল এবং খাঁটি সুদ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক পদ্ধতি হল, ভাড়া ঐ তারিখ হতে গ্রহণ করা হবে যেদিন থেকে ইজারাদার ইজারার সম্পদ কজা করবে। যে তারিখে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে সে তারিখ থেকে নয়। সরবরাহকারী যদি মূল্য গ্রহণ করার পর পণ্য সরবরাহে বিলম্ব করে, তাহলে ইজারাদার বিলম্বের সময়ের ভাড়া প্রদানের দায়িত্ব বহন করবে না।

## উভয়পক্ষের মাঝে বিভিন্ন সম্পর্ক

(২) এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে যে, যখন ইজারায় প্রদেয় সম্পদ ক্রয়ের দায়িত্ব স্বয়ং ইজারাদারকে দেয়া হবে, তখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকের মাঝে পৃথক দু'টি সম্পর্ক স্থাপন হবে, যা পর্যায়ক্রমে কার্যকর হবে। প্রথম ধাপে গ্রাহক ঐ পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উকিল হিসেবে নিযুক্ত হবে। এই ধাপে উভয়ের মাঝে উকিল এবং মুআক্লেলের চেয়ে অধিক কোন সম্পর্ক হয় না। ইজারাদাতা এবং ইজারাদার হিসেবে সম্পর্ক এখনো কার্যকর হয়নি।

দ্বিতীয় ধাপ ঐ তারিখ থেকে শুরু হবে, যখন গ্রাহক সরবরাহকারী থেকে পণ্য কজা করে নিবে। এই ধাপে ইজারাদাতা এবং ইজারাদারের সম্পর্ক কার্যকর হবে। উভয় পক্ষের এই পৃথক দুই দিককে পরস্পরে তালগোল পাকানো যাবে না। প্রথম ধাপ চলাকালীন গ্রাহকের উপর ইজারাদারের দায়িত্ব অর্পিত হবে না। এই ধাপে সে শুধুমাত্র একজন উকিল হিসেবে দায়িত্বশীল হবে। তবে পণ্য যখন তার কজায় দিয়ে দেয়া হবে, তখন সে ইজারাদার হিসেবে তার দায়িত্বশীল হবে।

তদুপরি এখানে মুরাবাহা এবং লীজিং-এর মাঝে একটি পার্থক্য রয়েছে, পূর্বে যেরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় তখনই সংঘটিত হয়, যখন গ্রাহক সরবরাহকারী থেকে পণ্য কজা করে নেয় এবং মুরাবাহার পূর্ব চুক্তি ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং উকিল হিসেবে পণ্যটি কজা করার পর গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই এ ব্যাপারে অবগত করবে এবং তা ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবও (Offer) পেশ করবে। ক্রয়-বিক্রয় তখন সংঘটিত হবে যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই প্রস্ত াবকে গ্রহণ করবে।

লীজিং-এ কর্মপদ্ধতি এর থেকে ভিন্ন এবং কিছুটা সংক্ষিপ্ত। ইজারা চুক্তির ব্যাপারে উভয়পক্ষের কজা করার প্রয়োজন নেই, বরং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি গ্রাহককে তার উকিল নিয়োগের সময় কজার তারিখ থেকে ঐ সম্পদ ইজারার ভিত্তিতে প্রদান করার ব্যাপারে একমত পোষণ করে নেয়, তাহলে ইজারা ঐ তারিখ থেকে নিজে নিজেই শুরু হয়ে যাবে।

মুরাবাহা এবং ইজারার মাঝে এই পার্থক্যের কারণ দু'টি।

প্রথম কারণ হল, ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হল তা সাথে সাথে কার্যকর হতে হবে। সুতরাং ভবিষ্যতের কোন তারিখের সাথে সম্পৃক্ত ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হবে না। কিন্তু ইজারা ভবিষ্যতের যে কোন তারিখের দিকেও সম্পৃক্ত হতে পারে। সুতরাং মুরাবাহার ক্ষেত্রে পূর্ব চুক্তি যথেষ্ট নয়, পক্ষান্তরে লীজিং-এ তা একেবারে যথেষ্ট।

্রিভীয় কারণ হল, শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা হল কোন ব্যক্তি এমন জিনিসের মুনাফা কিংবা ফিস গ্রহণ করতে পারে না, যার দায়ভার (রিক্ষ) সে বহন করেনি।

ইসলামী ব্যাংকিং - ১১

এ নীতিমালাকে মুরবাহার উপর প্রয়োগ করলে বিক্রেতা এমন জিনিসের উপর মুনাফা গ্রহণ করতে পারে না, যা এক মুহূর্তের জন্যেও তার দায়ভারে (রিস্কে) আসেনি। কেননা, গ্রাহক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার জন্য পূর্বচুক্তিকে যথেষ্ট বলা হলে এই পণ্য ঐ সময় গ্রাহকের দিকে হস্তান্তর হয়ে যাবে যখন সে তা কজা করবে এবং উক্ত পণ্য এক মুহূর্তের জন্যেও বিক্রেতার দায়ভারে আসবে না। এ কারণেই মুরাবাহায় একই সময়ে হস্তান্তর সম্ভব নয়, যার কারণে তাতে কজা করার পর নতুন করে ইজাব-কবুল (প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ) হওয়া অপরিহার্য।

লীজিং-এর ক্ষেত্রে লীজ চলাকালীন পূর্ণ সময়ের মাঝে সে সম্পদ ইজারাদারের (Lessor) মালিকানায় এবং তার দায়ভারে থাকে। কেননা, তাতে মালিকানা পরিবর্তন হয় না। সুতরাং লীজিং-এর মেয়াদ যদি একেবারে সেই সময় থেকে শুরু হয়ে যায় গ্রাহক যখন পণ্য কজা করেছে, তাহলে তাতেও উপরোল্লেখিত নীতিমালার পরিপন্থি হবে না।

### মালিকানার কারণে বহনকৃত ব্যয়

(৩) ইজারাদার যেহেতু ঐ পণ্যের মালিক এবং সে তার উকিলের মাধ্যমে তা ক্রয় করেছে, সেহেতু তার ক্রয় ও মালিকানা গ্রহণের ব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়ভারের দায়িত্বও সে বহন করবে। সুতরাং কাস্টম ডিউটি এবং মালের ভাড়া ইত্যাদির ব্যয়ভারও সেই বহন করবে। সে এই ব্যয়সমূহকে খরচে সংযুক্ত করে ভাড়া নির্ধারণের ব্যাপারে সেগুলোর দিকেও লক্ষ্য রাখতে পারবে, কিন্তু মূলত সে মালিক হওয়ার সুবাদে ঐসব ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব তার উপর। যে সব চুক্তি এর পরিপন্থি হবে যেমন আধুনিক ফিন্যানিয়াল লীজে হয়ে থাকে, তা শরীয়তসম্মত হবে না।

### ক্ষয়-ক্ষতির সময় উভয়পক্ষের দায়-দায়িত্ব

(৪) লীজিং-এর মৌলিক বিধি-বিধান প্রসংগে পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, ইজারাদারের (Lessee) অসৎ ব্যবহার কিংবা উদাসীনতার কারণে সম্পদে যে সব ক্ষয়-ক্ষতি হবে, ইজারাদার সে সব ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপারে দায়িত্ব বহন করবে। সাধারণ ব্যবহারের কারণে যে সব ক্ষয়-ক্ষতি হবে, ইজারাদারকে তার ব্যাপারেও দায়ি বানানো যাবে কিন্তু তার ক্ষমতার বাইরের ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপারে তাকে দায়ি করা যাবে না। আধুনিক ফিন্যাঙ্গিয়াল লীজে (Financial Lease) সাধারণত এই দু'প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতির মাঝে কোন পার্থক্য করে না। ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত লীজে উভয় প্রকারের মাঝে পার্থক্য করতে হবে।

### দীর্ঘমেয়াদী লীজে পরিবর্তনীয় ভাড়া

- (৫) দীর্ঘমেয়াদী লীজ চুক্তিতে লীজের পূর্ণ মেয়াদের জন্য ভাড়ার একটি হার নির্ধারণ করা সাধারণত ইজারাদাতার (Lessor) জন্য লাভজনক হয় না। কেননা মার্কেটের অবস্থা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হতে থাকে, এমতাবস্থায় ইজারাদাতা দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে।
- (ক) সে লীজ চুক্তি এ শর্তসাপেক্ষে করবে যে, নির্দিষ্ট সময়ের পর (যেমন এক বছর পর) ভাড়া বিশেষ অনুপাতে (যেমন পাঁচ পার্সেন্ট) বৃদ্ধি করে দেয়া হবে।
- (খ) সে একটি স্বল্প মেয়াদের জন্য লীজ-চুক্তি সম্পাদন করবে। মেয়াদান্তে উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিতে নতুন শর্তে লীজ নবায়ন করবে। এ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের যে কেউ নতুন লীজ চুক্তি প্রত্যক্ষান করার ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে। এমতাবস্থায় ইজারাদার (Lessee) ইজারাদাতাকে (Lessor) লীজের ভিত্তিতে গৃহীত জিনিস অবশ্যই খালি করে ফেরত দিয়ে দিবে।

এ দু'টি পদ্ধতি পূর্ববর্তী ফিক্হী বিধি-বিধানের ভিত্তিতে। সমকালীন কোন কোন আলিম দীর্ঘমেয়াদী লীজে এ কথারও অনুমতি প্রদান করেন যে, ভাড়ার পরিমাণকে এমন পরিবর্তনীয় মাপকাঠির (Benchmark) সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে যা ভালোভাবে পরিজ্ঞাত হবে। সে বিষয়কে উত্তমরূপে সুস্পষ্ট করে দেয়া হবে যাতে ঝগড়ার কোন সম্ভাবনা বিদ্যমান না থাকে। যেমন ঐসব আলিমের নিকট লীজ চুক্তিতে এ শর্তারোপ করা জায়েয আছে যে, যদি সরকারের পক্ষ হতে ইজারাদারের উপর ধার্যকৃত ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে ভাড়ায়ও সে অনুপাতে বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। এমনিভাবে ঐসব আলিম এ অনুমতিও প্রদান করেন যে, ভাড়ায় বার্ষিক বৃদ্ধিকে মুদ্রার মূল্যমানের হারের সাথে সংযুক্ত করা যাবে। সুতরাং মুদ্রার মূল্যমানের হার যদি পাঁচ পার্সেন্ট হয়, তাহলে ভাড়ায়ও পাঁচ পার্সেন্ট বৃদ্ধি হয়ে যাবে।

এই নীতিমালার ভিত্তিতে কোন কোন ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত সুদের হারকে ভাড়া নির্ধারণের জন্য মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে। এই ব্যাংক লীজিং-এর মাধ্যমে সেই পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেত চায়, যে পরিমাণ আধুনিক ব্যাংক সুদি ঋণ প্রদান করে অর্জন করে। এজন্য তারা ভাড়ার হারকে সুদের হারের সাথে সম্পৃক্ত করে নেয় এবং ভাড়ার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করার পরিবর্তে ভারা লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ ক্রয়ব্যয়ের হিসাব করে এবং তারা চায় যে, সম্পদের ভাড়ার দ্বারা ঐ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবে যা সুদের হারের সমান হবে কিংবা সুদের হারের চেয়ে কিছু বেশি হবে। যেহেতু সুদের হার পরিবর্তন হতে থাকে, সেহেতু লীজের পূর্ণ মেয়াদের জন্য ভাড়া নির্ধারণ করা যায় না। এ কারণে ঐসব চুক্তিতে কোন বিশেষ শহরের সুদের হারকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন (LIBOR কে)

এ ব্যবস্থাপনার উপর দু'টি মৌলিক আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম এই আপত্ত্বি উত্থাপন করা হয়েছে যে, ভাড়া পরিশোধকে সুদের হারের সাথে সম্পৃক্ত করার দ্বারা এই লেনদেন সুদি অর্থায়নেরই সাদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এই অভিযোগের জবাব এরূপ দেয়া যেতে পারে, যেমনিভাবে মুরাবাহায় বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, সুদের হারকে তো শুধুমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যে

যাবৎ বৈধ ইজারার জন্য শরীয়তের কাংখিত শর্তসমূহ পূর্ণ করা হবে, সে যাবৎ চুক্তিতে ভাড়া নির্ধারণের জন্য যে কোন মাপকাঠিকে ব্যবহার করা যাবে। সূদি অর্থায়ন এবং বৈধ ইজারার (Lease) মাঝে পার্থক্য এই পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যা অর্থায়নকারী কিংবা ইজারাদাতাকে পরিশোধ করা হবে, বরং বুনিয়াদি পার্থক্য হল, লীজের ক্ষেত্রে লীজ প্রদানকারী লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় জিনিসের পূর্ণ ঝুঁকি (Risk) বহন করতে হবে। যদি লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ লীজ চলাকালীন সময়ে নষ্ট হয়ে যায়. তাহলে এই ক্ষয়-ক্ষতি ইজারাদাতা (Lessor) বহন করবে। এমনিভাবে যদি ইজারাদারের অসৎ ব্যবহার কিংবা তার উদাসীনতা ও অসতর্কতা ব্যতীত সেই সম্পদের সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হয়ে যায় (অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যের জন্য তা ভাড়া নেয়া হয়েছিল সে উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার উপযোগী না থাকে) তাহলে ইজারাদাতা (Lessor) ভাড়া দাবি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে সুদি অর্থায়নে অর্থসংস্থানকারীকে (Financier) সর্বাবস্থায় সুদের হকদার মনে করা হয়, যদিও ঋণগ্রহীতা ঋণ হিসেবে গৃহীত অর্থ দ্বারা কোন লাভবান নাও হয়। যে যাবৎ এই মৌলিক পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে (অর্থাৎ ইজারাদাতা লীজের সম্পদের ঝুঁকি বহন করবে) সে যাবৎ এই চুক্তিকে সুদি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। যদিও ইজারাদার থেকে গৃহীত ভাড়ার টাকা সুদের হারের সমান হয়।

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, সুদের হারকে শুধুমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করার দ্বারা এই লেনদেন সুদি ঋণের ন্যয় নাজায়েয হবে না। যদিও সুদের হারকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাও উত্তম, যাতে একটি ইসলামী লেনদেন এবং অনৈসলামিক লেনদেনের মাঝে পরিপূর্ণভাবে বৈসাদৃশ্য হয়ে যায় এবং সুদের সাথে কোনরূপ সাদৃশ্যতা না থাকে।

এই ব্যবস্থাপনার উপর দ্বিতীয় অভিযোগ হল, যেহেতু সুদের হারে পরিবর্তনীয় পরিমাণ সম্পর্কে পূর্ব থেকে জানা থাকে না, সেহেতু যে ভাড়া এর সাথে সম্পুক্ত হবে তাতেও অস্পষ্টতা এবং ধোঁকা পাওয়া যাবে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। শরীয়তের মৌলিক চাহিদা হল, কোন

১. London Inter Bank Offered Rate. এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মুরাবাহার অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির সময় উভয় পক্ষের বিনিময় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই বিনিময় লীজ চুক্তিতে সেই ভাড়া যা ইজারাদার (Lessee) থেকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এই ভাড়া লীজ চুক্তির একেবারে প্রারম্ভে উভয় পক্ষের জানা থাকতে হবে। আমরা যদি ভাড়াকে ভবিষ্যতের সুদের হারের সাথে সম্পৃক্ত করি যা বর্তমানে অজানা, তাহলে ভাড়াও অজানা হয়ে যাবে। এই অস্পষ্টতা এবং ধোঁকার কারণে চুক্তি বিশুদ্ধ থাকে না।

এই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে কেউ এ কথা বলতে পারেন যে, অস্পষ্টতা দু'কারণে নিষিদ্ধ। প্রথম কারণ হল, অস্পষ্টতা উভয় পক্ষের মাঝে কলহ-কোন্দল সৃষ্টির কারণ হয়, আর তা এখানে পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এমন একটি সুস্পষ্ট মাপকাঠির উপর একমত পোষণ করেছে, যা ভাড়া নির্ধারণের জন্য মাপকাঠির কাজে আসবে এবং এর ভিত্তিতে যে কোন ভাড়াই নির্ধারণ করা হবে, তা উভয়পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে, এ কারণে উভয়পক্ষের মাঝে কলহ-কোন্দলের কোন প্রশুই সৃষ্টি হয় না।

অস্পষ্টতার (ভাড়া জানা না থাকার) দ্বিতীয় কারণ হল, অস্পষ্টতার কারণে উভয়পক্ষের অপ্রত্যাশিত লোকসান দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকবে। কেননা, বিশেষ কোন সময়ে সুদের হার অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমতাবস্থায় ইজারাদারের লোকসান হবে। এমনিভাবে বিশেষ কোন সময়ে সুদের হার অপ্রত্যাশিত সীমা পর্যন্ত হ্রাস পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় ইজারাদারের লোকসান হবে। এই সম্ভাব্য লোকসানের আশংকা থেকে বাঁচার জন্য সমকালীন কোন কোন আলিম এই প্রস্তাব পেশ করেছেন যে, ভাড়া এবং সুদের হারের সংযোগ এবং সম্পর্ককে বিশেষ সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ চুক্তিতে এ ধারা রাখা যেতে পারে যে, বিশেষ মেয়াদের পর সুদের হারের পরিবর্তন অনুপাতে ভাড়ার পরিমাণে পরিবর্তন হয়ে যাবে। কিন্তু এই সংযোজন কোন অবস্থাতেই পনের পার্সেন্ট থেকে অধিক এবং পাঁচ পার্সেন্ট থেকে কম হবে না। এর অর্থ হল, যদি সুদের হারে সংযোজন পনের পার্সেন্ট থেকে অধিক হয়, তাহলে ভাড়া পনের পার্সেন্ট পর্যন্তই বৃদ্ধি

পাবে। অপরদিকে সুদের হারের হ্রাস যদি পাঁচ পার্সেন্ট থেকে অধিক কমে যায়, তাহলে ভাড়ায় পাঁচ পার্সেন্টের অধিক কমানো হবে না।

আমাদের দৃষ্টিতে এটি একটি মধ্যমপন্থা যে পন্থায় সকল দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

#### ভাড়া পরিশোধে বিলম্বের কারণে জরিমানা

ফিন্যান্সিয়াল লীজের কোন কোন চুক্তিতে ভাড়া পরিশোধে বিলম্বের ক্ষেত্রে ইজারাদারের উপর জরিমানা আরোপ করা হয়। এই জরিমানা যদি ইজারাদাতার আয়-উপার্জনে সংযোজন হয়, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। কেননা, ভাড়া যখন পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তখন তা ইজারাদারের উপর একটি ঋণ হয়ে যায় এবং এর উপর ঋণের (Debt) সকল নীতিমালা ও আহকাম প্রযোজ্য হবে। ঋণ পরিশোধে বিলম্বের কারণে ঋণগ্রহীতা থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ সুদ, আল্লাহ পাক কুরআনে কারীম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ইজারাদার যদি ভাড়া পরিশোধে বিলম্বও করে, তাহলেও ইজারাদাতা তার থেকে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করতে পারবে না।

এই নিষিদ্ধতা দ্বারা অসৎ স্বার্থ উদ্ধারের কারণে যে লোকসান হয় তার থেকে বাঁচার জন্য আরেকটি বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তাহল- ইজারাদারকে এই অঙ্গীকারের কথা বলা হবে যে, সে যদি নির্ধারিত সময়ে ভাড়া পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহলে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কল্যাণমূলক কাজের জন্য দান করবে। এই উদ্দেশ্যের জন্য অর্থায়নকারী/ইজারাদাতা একটি কল্যাণ ফান্ড গঠন করবে, যে ফান্ডে এ ধরনের অর্থ জমা করা হবে এবং সেগুলোকে কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। যার মধ্যে অভাবী এবং দুস্থ ব্যক্তিদেরকে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করাও অন্তর্ভুক্ত। কল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রদেয় অর্থ বিলম্বের মেয়াদের হিসেব থেকে ভিন্নও হতে পারে এবং এর হিসাব বার্ষিক পার্সেন্টিসের ভিত্তিতেও করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যের জন্য লীজ চুক্তিনামায় নিম্ন বর্ণিত ধারাও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

"ইজারাদার (Lessee) এ মর্মে অঙ্গীকার করছে যে, সে যদি নির্ধারিত তারিখে ভাড়া পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহলে সে ..... পার্সেন্ট অর্থ বার্ষিক হিসেবে এমন একটি কল্যাণ ফান্ডে প্রদান করবে, যা ইজারাদাতার (Lessor) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এবং যে অর্থ শুধুমাত্র ইজারাদাতাই শরীয়তসম্মত কল্যাণমূলক কাজের জন্য ব্যবহার করবে। এই ফান্ড কোন অবস্থাতেই ইজারাদাতার আয়ের অংশ হবে না।"

এই ব্যবস্থাপনা দারা ইজারাদাতা যদিও প্রত্যাশিত মুনাফার (Opportunity Cost) বিনিময় পাবে না, কিন্তু তা ইজারাদারের জন্য যথাসময়ে পরিশোধে (বিলম্ব করা থেকে) অবশ্যই একটি কার্যকর প্রতিবন্ধকতার কাজে আসবে।

ইজারাদারের পক্ষ থেকে এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণের বৈধতা এবং ইজারাদাতার জন্য স্বীয় মুনাফার স্বার্থে কোন ধরনের বিনিময় কিংবা জরিমানার অবৈধতার ব্যাপারে মুরাবাহার অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

#### লীজ সমাপ্ত করা

- (৬) ইজারাদার যদি কোন শর্তের বিরোধিতা করে, তাহলে ইজারাদাতার এককভাবে লীজকে সমাপ্ত করে দেয়ার অধিকার আছে। তবে ইজারাদারের পক্ষ হতে যদি কোন শর্তের বিরোধিতা না পাওয়া যায়, তাহলে লীজকে পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত সমাপ্ত করতে পারবে না। ফিন্যান্সিয়াল লীজের কোন কোন চুক্তিতে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ইজারাদাতাকে তার ইচ্ছানুযায়ী একক সম্মতি এবং সিদ্ধান্তে লীজ সমাপ্ত করার অসীম স্বাধীনতা দেয়া হয়, তা শরীয়তের মূলনীতির পরিপস্থি।
- (৭) ফিন্যান্সিয়াল লীজের কোন কোন চুক্তিতে একথাও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, লীজ সমাপ্তির ক্ষেত্রে লীজের অবশিষ্ট মেয়াদের ভাড়াও ইজারাদারকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে, যদিও লীজ ইজারাদাতার সম্মতিতে সমাপ্ত হয়।

এই শর্তটি প্রকাশ্যভাবে শরীয়ত এবং ইনসাফ ও ন্যায়ের পরিপন্থি। এই শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করার মৌলিক কারণ হল, লীজ চুক্তির পিছনে মৌলিক চিন্তা-চেতনা সুদি ঋণই থাকে, যা বাহ্যিকভাবে লীজের আকৃতিতে প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কারণেই লীজ চুক্তির পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা হয়।

এটা স্বাভাবিক কথা যে, এধরনের শর্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। লীজ সমাপ্তির পরিণতি এমন হওয়া উচিত যে, ইজারাদাতা তার জিনিস ফেরত নিয়ে নিবে এবং ইজারাদার থেকে এ দাবি করতে পারবে যে, লীজ সমাপ্তির সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। যদি লীজ সমাপ্তি ইজারাদারের অসৎ ব্যবহার কিংবা কোন ধরনের অসতর্কতার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে তার অসৎ ব্যবহর কিংবা অসতর্কতার কারণে যে লোকসান হবে ইজারাদার তার বিনিময়েরও দাবি করতে পারবে। কিন্তু তাকে অবশিষ্ট মেয়াদের ভাড়া পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করা যাবে না।

#### পণ্যের বীমা

(৮) যদি লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় পণ্যের ইসলামী তাকাফুল পদ্ধতি অনুযায়ী বীমা করাতে হয়, তাহলে তা ইজারাদাতার খরচে হতে হবে, ইজারাদারের খরচে নয়।

### পণ্যের অবশিষ্ট মূল্য

(৯) আধুনিক ইজারা অর্থায়ন পদ্ধতির (অর্থায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ইজারা) [Financial Lease] আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এতে লীজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় পণ্যের মালিকানা ইজারাদারের দিকে অর্পণ হয়ে যায়। ইজারাদাতা (Lessor) যেহেতু তার ব্যয় মুনাফা সহ উস্ল করে নেয় এবং এই মুনাফা সাধারণত ঐ সুদের সমপরিমাণ হয়ে থাকে যা লীজ চলাকালীন সময়ে এ অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করা যেত। এ কারণে তার (ইজারাদাতার) লীজের পণ্যে অতিরিক্ত

চিত্তাকর্ষণ থাকে না। অপরদিকে ইজারাদার লীজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সেই পণ্য তার নিকট রাখতে চায়।

এসব কারণের ভিত্তিতে লীজের পণ্য লীজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণত ইজারাদারকে দিয়ে দেয়া হয়। কখনো বিনিময় ছাডা আবার কখনো নামমাত্র মূল্যে। পণ্যটি ইজারাদারকে দেয়া হবে একথা নিশ্চিতকল্পে এ শর্তটি লীজ চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। আবার কখনো কখনো এ শর্তটি সুস্পষ্টভাবে তো উল্লেখ করা হয় না. কিন্তু একথা উভয়পক্ষের মাঝে প্রতিশ্রুত এবং সিদ্ধান্তকৃত মনে করা হয় যে, লীজের মেয়াদ সমাপ্তির পর সেই পণ্যের মালিকানা ইজারাদারের হয়ে যাবে।

এই শর্তটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকুক কিংবা বাহ্যিকভাবে সিদ্ধান্তকৃত মনে করা হোক, উভয় অবস্থায় শরীয়তের মূলনীতি বিরোধী। ইসলামী ফিক্হের প্রসিদ্ধ উসূল হল, একটি চুক্তিকে অপর চুক্তির সাথে এমনভাবে সম্পুক্ত করা যাবে না যে, একটি অপরটির জন্য পূর্বশর্তস্বরূপ হয়ে যায়। এখানে পণ্যের মালিকানা ইজারাদারের দিকে অর্পণ হওয়াকে লীজ চুক্তির জন্য আবশ্যকীয় পূর্ব শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই।

শরীয়তে আসল পজিশন হল, এই পণ্য শুধুমাত্র ইজারাদাতার (Lessor) মালিকানায় থাকবে। লীজের মেয়াদ শেষ হবার পর তার এই সাধীনতা থাকবে যে, হয়ত এই পণ্য ফেরত নিয়ে নিবে কিংবা লীজ নবায়ন করবে অথবা তৃতীয় কোন ব্যাক্তিকে লীজ প্রদান করবে কিংবা এই পণ্য ইজারাদার বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিবে। ইজারাদার ইজারাদাতাকে পণ্যটি নামমাত্র মূল্যে তার নিকট বিক্রি করার ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না এবং এ ধরনের শর্তও লীজ চুক্তিতে আরোপ করা যাবে না। তবে লীজের মেয়াদ সমাপ্ত হবার পর ইজারাদাতা যদি সেই পণ্য ইজারাদারকে উপটোকন হিসেবে প্রদান করতে চায় কিংবা তার নিকট বিক্রি করতে চায়, তাহলে সে তার স্বীয় সম্মতিতে তা করতে পারবে।

এতদসত্ত্বেও সমকালীন কোন কোন বিজ্ঞপত্তিত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ

করেছেন। তারা বলেন, যদিও ইজারা চুক্তিকে মেয়াদ শেষ হবার পর পণ্য বিক্রি বা উপটৌকন হিসেবে প্রদানের সাথে শর্তারোপ করা যাবে না, তবে ইজারাদাতা এককভাবে অঙ্গীকার করতে পারে যে, লীজের মেয়াদ শেষ হবার পর উক্ত পণ্যটি সে ইজারাদারের নিকট বিক্রি করে দিবে। এই অঙ্গীকার শুধুমাত্র ইজারাদাতার উপর অপরিহার্য হবে। তারা বলেন, উসূল হল ভবিষ্যতে কোন চুক্তি করার এককভাবে অঙ্গীকার ঐ সময় জায়েয যখন অঙ্গীকারকারী অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে তো পাবন্দ হবে কিন্তু যার সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে সে ঐ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে পাবন্দ নয়। যার অর্থ হল তার (ইজারাদারের) পণ্যটি ক্রয় করার অধিকার আছে, যে অধিকার সে ব্যবহার করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। কিন্তু সে যদি ক্রয়ের অধিকার ব্যবহার করতে চায়, তাহলে অঙ্গীকারকারী এব্যাপারে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা, সে তার অঙ্গীকারের ব্যাপারে পাবন্দ। এ কারণে এ সকল বিজ্ঞজন প্রস্তাব করেন, লীজ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির পর ইজারাদাতা একটি পৃথক এককভাবে অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করবে, যে স্বাক্ষর দ্বারা সে এ মর্মে অঙ্গীকার করবে যে, ইজারাদার যদি ভাড়া পরিপূর্ণভাবে আদায় করে এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে সে পণ্যটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক, তাহলে ইজারাদাতা সেই মূল্যে পণ্য তার নিকট বিক্রি করে দিবে।

ইজারাদাতা যখন একবার অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করে ফেলবে. তাহলে সে অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে পাবন্দ হবে। ইজারাদার যদি তার ক্রয়ের অধিকার ব্যবহার করতে চায়, তাহলে সে তার অধিকারকে ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে, যে ক্ষেত্রে লীজের সিদ্ধান্তকৃত চুক্তি অনুযায়ী ভাড়া পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে।

এমনিভাবে এ সকল বিজ্ঞজন এ কথারও অনুমতি প্রদান করেন যে, ইজারাদাতা বিক্রির পরিবর্তে মেয়াদান্তে পণ্য ইজারাদারকে উপটৌকন হিসেবে প্রদানের অঙ্গীকারও করতে পারে, তবে শর্ত হল ইজারাদার ভাড়া পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হবে।

এই পদ্ধতিকে "اجارة و افتناء" বলা হয়। সমকালীন অনেক আলিম এই পদ্ধতি অবলম্বনের অনুমতি প্রদান করেছেন। ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এর উপর বিস্তৃত আকারে ব্যাপকভাবে আমল হচ্ছে। এই পদ্ধতিটি দু'টি মৌলিক শর্তসাপেক্ষে জায়েয।

প্রথম শর্ত হল, ইজারা (Lease) চুক্তি স্বত্বাগতভাবে বিক্রির অঙ্গীকার কিংবা উপটোকনের অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করার সাথে শর্তযুক্ত না হতে হবে। বরং এই অঙ্গীকার পৃথক ডকুমেন্টের মাধ্যমে হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হল, অঙ্গীকার একতরফা হতে হবে এবং তা শুধুমাত্র অঙ্গীকারকারীর উপর অপরিহার্য হতে হবে। দু'তরফা চুক্তি না হতে হবে যা উভয়পক্ষের উপর অপরিহার্য হয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে তা একটি পরিপূর্ণ চুক্তি হবে যা ভবিষ্যতের কোন একটি তারিখ থেকে কার্যকর হবে। এমনটি করা বিক্রি এবং উপটৌকনের ক্ষেত্রে জায়েয নেই।

#### সাব-লীজ (Sub-Lease)

(২০) লীজের দ্রব্যটি যদি এমন হয়, যাকে এক একজন এক এক পদ্ধতিতে ব্যবহার করে, (অর্থাৎ- ব্যবহারকারীর ভিন্নতার কারণে ঐ জিনিসে বিভিন্ন প্রভাব পড়ে) তাহলে ইজারাদার (Lessee) ইজারাদাতার (Lessor) সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত তৃতীয় অন্য কোন ব্যক্তির নিকট তা ভাড়ায় প্রদান করতে পারবে না। যদি ইজারাদাতা তৃতীয় অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ভাড়ায় প্রদানের অনুমতি প্রদান করে তাহলে সে তা করতে পারবে। যদি এই দ্বিতীয় সাব-লীজ (Sub-Lease) থেকে অর্জিত ভাড়া সেই ভাড়ার সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কম হয় যা মালিককে (আসল ইজারাদাতাকে) পরিশোধ করা হয়, তাহলে সকল প্রসিদ্ধ ফিক্হবিদ এর বৈধতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু যদি সাব-লীজ (Sub-Lease) থেকে অর্জিত ভাড়া মালিককে প্রদানকৃত ভাড়া অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে এ ব্যাপারে ফিক্হবিদদের বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। ইমাম শাকে'য়ী (রহ.) এবং আরো অন্যান্য আলিমদের নিকট তা জায়েয আছে

এবং দ্বিতীয় লীজ (Sub-Lease) থেকে অর্জিত অতিরিক্ত ভাড়া ব্যবহার করাও জায়েয আছে। হাম্বলী ফিক্হবিদগণও এই দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গী হল, সাবলীজ থেকে অর্জিত অতিরিক্ত ভাড়া তার নিকট রাখা জায়েয নেই বরং এই অতিরিক্ত অর্থ সদকা করে দেওয়া জরুরী। কিন্তু যদি দ্বিতীয় ইজারাদাতা (Sub-Lessor) সেই পণ্যে কোন কিছু সংযোজন করে তাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কিংবা তাকে এমন মুদ্রার ভিত্তিতে ভাড়ায় প্রদান করে যা মালিককে প্রদানকৃত ভাড়ার মুদ্রা থেকে ভিন্ন। তাহলে এই সাব-লীজ (Sub-Lease) থেকে অর্জিত অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ করতে পারবে এবং স্বীয় কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। ১

যদিও ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গী অধিক সতর্কতাপূর্ণ এবং যথাসম্ভব এর উপরই আমল করা উচিত, কিন্তু প্রয়োজনের সময় ফিক্হ শাফে'য়ী এবং ফিক্হ হাম্বলীর উপরও আমল করা যাবে। কেননা, ঐ অতিরিক্ত অর্থের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট কোন নিষিদ্ধতা বিদ্যমান নেই। আল্লামা ইব্ন কুদামা (রহ.) এই অতিরিক্ত পরিমাণের বৈধতার ব্যাপারে শক্তিশালী প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

#### লীজ হস্তান্তর

(১১) ইজারাদাতা লীজের সম্পদ তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকটও বিক্রি করতে পারবে। যার ফলে ইজারাদাতা এবং ইজারাদারের মাঝে গঠিত সম্পর্ক নতুন মালিক এবং ইজারাদারের সাথে স্থাপন হয়ে যাবে। কিন্তু লীজের পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করা ব্যতীত স্বয়ং লীজকে কোন সম্পদের বিনিময়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা জায়েয় নেই।

১. ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা নং- ৪৭৫, রিয়ায, ১৯৮১ ঈসায়ী। ইব্ন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা নং- ২০।

উভয় পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য হল, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পণ্যের মালিকানা দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে হস্তান্তর হয় না, বরং তার শুধুমাত্র দ্রব্যের ভাড়া উসূল করার অধিকার অর্জন হয়। এ ধরনের সমর্পণ শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে জায়েয যখন ঐ ব্যক্তি থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ না করা হবে যার দিকে এই অধিকার সমর্পণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ইজারাদাতা ইজারাদার থেকে ভাড়া উসূল করার অধিকার তার ছেলে কিংবা তার কোন বন্ধুর দিকে হাদিয়া হিসেবে সমর্পণ করতে পারে। এনবিভাবে ইজারাদাতা তার ঋণুদাতার দিকেও এই অধিকার সমর্পণ করতে পারে। যাতে ভাড়ার মাধ্যমে তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। কিন্তু ইজারাদাতা যদি এই অধিকার কোন ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করতে চায়, তাহলে তা জায়েয নেই। কেননা, এ ক্ষেত্রে মুদ্রার (ভাডার অর্থের) বিক্রি মুদ্রার বিনিময়ে সংঘটিত হয়, যার বৈধতা সমান সমান হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত। অন্যথায় তা সুদে পরিণত হয়ে যাবে যা নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয।

### ইজারার সার্টিফিকেট চালু করা

ইজারা ব্যবস্থাপনায় সার্টিফিকেট তৈরির অত্যন্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, যে সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে ইজারার ভিত্তিতে অর্থায়নকারীদের জন্য স্টক মার্কেট অস্তিত্ব লাভে সহায়ক হতে পারে। যেহেতু ইজারায় ইজারাদাতা পণ্যের মালিক, সেহেতু সে সমুদয় কিংবা আংশিক পণ্য তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করতে পারবে। যার মাধ্যমে ক্রেতা ক্রয়কৃত অংশ অনুপাতে ইজারাদাতার দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

সুতরাং ইজারাদাতা যদি ইজারা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির পর সে পণ্য ক্রয়ে যে পরিমাণ ব্যয় বহন করতে হয়েছে তা মুনাফাসহ উসল করতে চায় তাহলে সে এই পণ্যের সমুদয় কিংবা আংশিক এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করতে পারবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (কয়েক ব্যক্তির নিকট বিক্রির ক্ষেত্রে) প্রত্যেক ব্যক্তি পণ্যের যতটুকু অংশ ক্রয় করেছে, তার প্রামাণ্য হিসেবে একটি সার্টিফিকেট চালু করতে পারে। যাকে "ইজারা সার্টিফিকেট" বলা হয়। এই সার্টিফিকেট বহনকারীর জন্য লীজের সম্পদে আনুপাতিক হারে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং বহনকারী ততটুকু পরিমাণ মালিক/ইজারাদাতার দায়-দায়িত্ব বহন করবে। পণ্য যেহেতু প্রথম ইজারাদারকে ইজারার ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে, সেহেতু এই ইজারা নতুন মালিকদের সাথে চালু থাকবে। সার্টিফিকেট হোল্ডারদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির পণ্যের মালিকানায় তার আনুপাতিক অংশ অনুযায়ী ভাড়ার দাবি করতে পারবে। এমনিভাবে সেই মালিকানা অনুপাতে তার উপর ইজারাদাতার দায়-দায়িত্বও বর্তাবে। এটা যেহেতু একটি জড় সম্পদে মালিকানার প্রামাণ, সেহেতু মার্কেটে তার ব্যবসা এবং আদান-প্রদান স্বাধীনভাবে করা যাবে। এই সার্টিফিকেট এমন ডকুমেন্টের কাজে আসবে যেগুলোকে সহজেই নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা যায়। সুতরাং এর দ্বারা ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্যের (Liquidity) সংকট সমাধানেও সহায়ক হবে।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সার্টিফিকেট সম্পদে বিস্তৃত (অবণ্টনকৃত) অংশের মালিকানার তার সকল দায়-দায়িত্সহ অপরিহার্যভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। এই মৌলিক পদ্ধতিকে সঠিকভাবে না বুঝার কারণে কোন কোন লোকের পক্ষ থেকে এমন সার্টিফিকেট চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেগুলোতে পণ্যে কোন ধরনের মালিকানা সোপর্দ করা ব্যতীত বহনকারীর শুধুমাত্র ভাড়ার শুধু বিশেষ অর্থ গ্রহণ করার অধিকারের প্রতিনিধিত্ব করে। যার অর্থ হল, এই সার্টিফিকেট বহনকারীর লীজের সম্পদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তার অধিকার শুধমাত্র এতটক যে, সে ইজারাদার থেকে অর্জিত ভাড়ায় অংশীদার হবে। ডকুমেন্ট চালু করার এই পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। যেমনিভাবে এ

১. কোন কোন ফিক্হবিদদের নিকট ক্রয়-বিক্রয় ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইজারার মেয়াদ শেষ না হবে, তবে ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) এবং অন্যান্য ফিক্হবিদের দৃষ্টিভঙ্গী হল, এই ক্রয়-বিক্রি সঠিক আছে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হবে আর ইজারা চালু থাকবে। (ইব্ন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ৫৭)

অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভাড়া পরিশোধ করা ওয়াজিব হওয়ার পর তা একটি ঋণ (Debi) হয়ে যায়, যা ইজারাদার পরিশোধ করবে। ঋণ কিংবা ঋণের প্রতিনিধিত্বকারী ডকুমেন্ট শরীয়তের দৃষ্টিতে আদান-প্রদানযোগ্য ডকুমেন্ট নয়। কেননা, এধরনের ডকুমেন্টের ক্রয়-বিক্রয় মুদ্রা কিংবা আর্থিক দায়-দায়িত্বের ক্রয়-বিক্রয়ের সাদৃশ্য, যা সমপরিমাণের উসূলের প্রতি লক্ষ্য রাখা ব্যতীত শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মূল্যে সমপরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, তাহলে ডকুমেন্ট চালু করার মৌলিক উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যাবে। এ জন্য এ ধরনের "ইজারা সার্টিফিকেট" স্টক মার্কেট অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্য পূরণ করবে না।

সুতরাং ইজারা সার্টিফিকেটকে এমনভাবে ডিজাইন করা জরুরী, যাতে লীজের সম্পদে শুধুমাত্র ভাড়া গ্রহণ করার অধিকারের প্রতিনিধিত্ব না করে প্রকৃত মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে।

#### হেড লীজ (Head-Lease)

লীজিং-এর আধুনিক কায়-কারবারে আরেকটি পদ্ধতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাহল- "হেড লীজে"র পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইজারাদার দ্রব্যটি অপর কয়েকজন ইজারাদারকে ইজারা হিসেবে প্রদান করে, অতঃপর সে অন্যান্য লোকদেরকে তার কারবারে শরীক হওয়ার জন্য আহবান করে। তা এভাবে যে, ইজারাদারগণ থেকে অর্জিত ভাড়ায় সে তাদেরকে অংশীদার বানিয়ে নেয় এবং এর ভিত্তিতে সে ঐ অংশীদারগণ থেকে নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, এই ব্যবস্থাপনা শরীয়তের নীতিমালার পরিপন্থি। তার কারণ সুস্পষ্ট যে, ইজারাদার তো সেই সম্পদের মালিক নয়। সে তো শুধুমাত্র তার ভোগ ব্যবহারের (Usufruct) হকদার। এই ভোগ ব্যবহারের অধিকারকে সে সাব-লীজ (Sub-Lease) করে ঐসব ইজারাদারদের (Lessees) দিকে হস্তান্তর করেছে। এ পর্যায়ে তারা কোন জিনিসের মালিক নয়, স্বয়ং সম্পদেরও নয় এবং ভোগ ব্যবহারেরও নয়। তারা

শুধুমাত্র ভাড়া উসূল করার অধিকার রাখে। এজন্য তারা তাদের এই অধিকারের কিছু অংশ অন্যান্যদের দিকে সোপর্দ করছে। আর এব্যাপারে পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই অধিকারের ব্যবসা করা যায় না। কেননা, তা উসূলযোগ্য ঋণকে স্বল্প মূল্যে বিক্রির সাদৃশ্য হয়ে যায়, যা সুদের একটি আকৃতি, যার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

এগুলো ইজারা অর্থায়ন পদ্ধতির (Financial Lease) এমন কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা শরীয়তের বিধানের পরিপন্থি। লীজকে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার সময় এসব ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

লীজ চুক্তিতে সংঘটিত সম্ভাব্য ক্রটি-বিচ্যুতির তালিকা উপরে বর্ণিত এই কয়েকটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র সেসব মৌলিক ক্রটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করা হয়েছে যা লীজের চুক্তিতে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী লীজের মৌলিক নীতিমালা উপরে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী লীজের চুক্তিতে এসব নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

# সালাম এবং ইস্তিসনা'

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মৌলিক শর্তসমূহ থেকে একটি শর্ত হল, যে জিনিস বিক্রির ইচ্ছা করা হবে তা বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কজায় থাকতে হবে। এ শর্তে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়।

- (১) সে জিনিস বিদ্যমান হতে হবে। সুতরাং এমন জিনিস যা এখনো অস্তিত্বে আসেনি তা বিক্রি করতে পারবে না।
- (২) বিক্রির জিনিসে বিক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠা হতে হবে। সুতরাং যে জিনিস বিদ্যমান কিন্তু বিক্রেতা তার মালিক নয়, তাহলে সে তা বিক্রি করতে পারবে না।
- (৩) শুধুমাত্র মালিকানাই যথেষ্ট নয়, বরং তা বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কজায় থাকতে হবে। সুতরাং বিক্রেতা যদি সেই জিনিসের মালিক হয়, কিন্তু তা স্বয়ং কিংবা স্বীয় উকিলের মাধ্যমে কজা করেনি, তাহলে সে তা বিক্রি করতে পারবে না।

শরীয়তের এই ব্যাপক নীতিমালা থেকে শুধুমাত্র দু'টি পদ্ধতি ব্যতিক্রম। প্রথমটি হল, সালাম। দ্বিতীয়টি হল ইস্তিসনা'। উভয়টি বিশেষ প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়। এই অধ্যায়ে এগুলোর পদ্ধতি এবং ব্যবহারের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

#### সালামের সংজ্ঞা ঃ

"সালাম" এমন একটি ক্রয়-বিক্রি যার মাধ্যমে বিক্রেতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, সে ভবিষ্যতের কোন একটি তারিখে নির্দিষ্ট জিনিস ক্রেতাকে সরবরাহ করবে এবং তার বিনিময়ে পূর্ণমূল্য বিক্রির সময়ই অগ্রিম নিয়ে নেয়।

এখানে মূল্য নগদ কিন্তু পণ্য (বিক্রিতব্য জিনিস) পরিশোধে বিলম্বিত হয়। ক্রেতাকে "রাব্বুস সলম", বিক্রেতাকে "মুসলাম ইলাইহি" এবং ক্রয়কৃত জিনিসকে "মুসলাম ফীহ" বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কতগুলো শর্তসাপেক্ষে সালাম চুক্তির অনুমতি দিয়েছেন। এই ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রয়োজন পূরণ করা। যাদের ফসল উৎপাদন এবং ফসল কাটা পর্যন্ত তাদের বিবি-বাচ্চাদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। সুদের নিষিদ্ধতার পর তারা সুদি ঋণ গ্রহণ করতে পারছিল না। এজন্য তাদেরকে তাদের কৃষিজাত পণ্য অগ্রিম মূল্যে বিক্রির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

এমনিভাবে আরব ব্যবসায়ীগণ অন্য শহরে বিভিন্ন মালামাল রপ্তানি করত এবং সেখান থেকে নিজের শহরে বিভিন্ন মালামাল আমাদানি করত। এ উদ্দেশ্যের জন্য তাদের অর্থের প্রয়োজন হত, সুদের নিষিদ্ধতার পর তারা সুদি ঋণ গ্রহণ করতে পারত না। এজন্য তাদের অগ্রিম মূল্যে পণ্য বিক্রির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। নগদ মূল্য গ্রহণ করে তারা তাদের উল্লেখিত কারবার সহজেই চালু রাখতে পারত।

সালাম দারা বিক্রেতারও উপকার হয়। কেননা, সে মূল্য অগ্রিম পেয়ে যায়। এবং ক্রেতারও উপকার হয়। কেননা, সালামে মূল্য সাধারণত নগদ মূল্য অপেক্ষা কম হয়।

সালামের অনুমতি সেই সাধারণ নিয়ম-নীতি থেকে একটি ব্যতিক্রম ক্রয়-বিক্রয়, যে নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ভবিষ্যতের দিকে সম্পৃক্ত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি জায়েয নেই। সালামের অনুমতি কয়েকটি কঠিন শর্তের সাথে শর্তযুক্ত। সেসব শর্তসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

#### সালামের শর্ত

(১) সালাম জায়েয হওয়ার জন্য জরুরী হল, ক্রেতা চুক্তির সময় পরিপূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে। কেননা, চুক্তির সময় ক্রেতা যদি

পরিপূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করে, তাহলে তা ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রির সাদৃশ্য হয়ে যাবে। যা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এছাড়া সালামের বৈধতার মৌলিক রহস্য হল বিক্রেতার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ করা। যদি অগ্রিম মূল্য তাকে পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ করা না হয়, তাহলে চুক্তির মৌলিক উদ্দেশ্যই শেষ হয়ে যাবে।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি ঃ সমস্যা ও সমাধান

এজন্য সকল ফিকহবিদ এব্যাপারে একমত যে, সালামে মূল্য পরিপূর্ণরূপে (অগ্রিম) পরিশোধ করতে হবে। তবে ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব হল, বিক্রেতা ক্রেতাকে দু'বা তিন দিনের সুযোগ দিতে পারবে, কিন্তু এই সুযোগ চুক্তির নিয়মতান্ত্রিক অংশ হতে পারবে না।<sup>১</sup>

- (২) সালাম শুধুমাত্র সেই সব পণ্যে হতে পারে যে সব পণ্যের কোয়ালিটি-(গুণগত মান) এবং পরিমাণ পূর্বেই পরিপূর্ণরূপে নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং এমন জিনিস যেগুলোর কোয়ালিটি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না. সেগুলো "সালামে"র মাধ্যমে বিক্রি করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ মূল্যবান পাথর সালামের ভিত্তিতে বিক্রি করা যাবে না। কেননা, সেগুলোর প্রতিটি টুকরা সাধারণত অন্যটির তুলনায় গুণগতমান, সাইজ এবং ওজনের দিক থেকে ভিনুরূপ হয় এবং সাধারণত তা বর্ণনার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।
- (৩) কোন নির্দিষ্ট জিনিস কিংবা নির্দিষ্ট ক্ষেত কিংবা ফার্মের উৎপাদনে সালাম হবে না। যেমন- বিক্রেতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করল যে, সে নির্দিষ্ট ক্ষেতের গম কিংবা নির্দিষ্ট গাছের ফল সরবরাহ করবে, তাহলে এই সালাম সঠিক হবে না। কেননা, পরিশোধের পূর্বেই সেই ক্ষেতের ফসল কিংবা সেই গাছের ফল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার কারণে বিক্রিত দ্রব্য পরিশোধ অনিশ্চিত হয়ে যাবে। এই বিধান প্রত্যেক ঐ দ্রব্যের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে যার সরবরাহ অনিশ্চিত হবে।
- (৪) যে দ্রব্যে সলাম করার ইচ্ছা করবে, তার ধরন এবং গুণগত মান সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়াও অপিরহার্য। যাতে সেই দ্রব্যে এমন কোন

অস্পষ্টতা বিদ্যমান না থাকে যা পরবর্তীতে কলহ-কোন্দলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসংগে সম্ভাব্য সকল বিষয় বিশদভাবে উল্লেখ থাকা উচিত।

- (৫) কোন রকম অস্পষ্টতা ব্যতীত বিক্রিতব্য দ্রব্যের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে নেয়া অপরিহার্য। দ্রব্যের পরিমাণ যদি ব্যবসায়ীদের ওরফে ওজনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয় (অর্থাৎ সে জিনিস পাল্লা দিয়ে মেপে বিক্রি করা হয়) তাহলে তার ওজন নির্দিষ্ট হওয়া অপরিহার্য। আর যদি তার পরিমাণ টুকরি দিয়ে মেপে নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ টুকরি জানা থাকতে হবে। যে জিনিস সাধারণত পাল্লা দিয়ে মাপা হয়, তার পরিমাণ টুকরি দিয়ে নির্ধারণ করা যাবে না (সালামের ক্ষেত্রে)। এমনিভাবে টুকরি দিয়ে মাপার দ্রব্যের পরিমাণ পাল্লা দিয়ে নির্ধারণ না হতে হবে।
- (৬) বিক্রিত জিনিসের পরিশোধের তারিখ এবং স্থানও চুক্তিতে নির্ধারণ হতে হবে ।
- (१) वार्रे (य मानाम अमन प्रत्य कता यात ना, याखला তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ যদি রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয়টি একই সময়ই পরিশোধ করা অপরিহার্য। এখানে বাইয়ে সালাম কার্যকরী হবে না। এমনিভাবে যদি যবের বিনিময়ে গম বিক্রি করা হয়, তাহলে বিক্রি সঠিক হওয়ার জন্য উভয়টির কজা একই সময় হওয়া অপরিহার্য। এ কারণে এক্ষেত্রে সালাম-চুক্তি জায়েয নেই।

সকল ফিকহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, সালাম ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই শর্তসমূহ পরিপূর্ণভাবে পূরণ না করা হবে। কেননা, এই শর্তসমূহের ভিত্তি একটি সুস্পষ্ট হাদীসের উপর। এ প্রসংগে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস হল ঃ

من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم

১ ইবন কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ৩২৮।

১. ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ৩২৫, রিয়াদ-১৯৮১।

"যে ব্যক্তি সালাম করতে চায় সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাপ যন্ত্র এবং ওজনে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সালাম করে।"

তবে উল্লেখিত শর্ত ছাড়াও আরো কিছু শর্ত রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন ফকীহদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। নিম্নে সেসব শর্তের ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) ফিক্হ হানাফী অনুযায়ী যে জিনিসে বাইয়ে সালাম হচ্ছে, সে জিনিস চুক্তির তারিখ হতে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত মার্কেটে পাওয়া যাওয়া অপরিহার্য। সূতরাং সালাম চুক্তির সময় যদি ঐ জিনিস মার্কেটে না পাওয়া যায়, তাহলে তার বাইয়ে সালাম করা যাবে না। যদিও আশা করা যায় যে, পরিশোধের সময় তা মার্কেটে পাওয়া যাবে।

কিন্তু ফিক্হ শাফে'য়ী, মালেকী এবং হাম্বলীর দৃষ্টিভঙ্গী হল, সালাম সঠিক হওয়ার জন্য চুক্তির সময় সেই জিনিস পাওয়া যাওয়া শর্ত নয়। তাদের নিকট অপরিহার্য হল, সেই জিনিস পরিশোধের সময় পাওয়া যেতে হবে। বর্তমান যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আমল করা যেতে পারে।

(২) ফিক্হ হানাফী এবং ফিক্হ হাম্বলীর দৃষ্টিতে কজার মেয়াদ চুক্তির সময় থেকে কমপক্ষে এক মাস হওয়া অপরিহার্য। যদি কজার সময় এক মাসের কম ধার্য করা হয়, তাহলে সালাম সঠিক হবে না। তাদের প্রমাণ হল, সালামের অনুমতি ক্ষুদ্র কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন পূরণের জন্য দেয়া হয়েছে, সুতরাং দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য তাদের উপযুক্ত সময় পেতে হবে। এক মাস সময়ের পূর্বে সেই দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে না, এছাড়া সালামে নগদ সওদা অপেক্ষা মূল্য কম হয়, মূল্যে এই সুযোগ তখনই ন্যায়সঙ্গত হবে যখন এই দ্রব্য এতদিন পরে পরিশোধ করা হবে, যত দিন পর পরিশোধ করলে মূল্যে যুক্তিসঙ্গত প্রভাব পড়তে পারে। এক মাসের কম সময়ে সাধারণত মূল্যে তেমন কোন প্রভাব পড়ে না। সুতরাং দ্রব্য পরিশোধের সময় কমপক্ষে এক মাসের কম না হওয়া উচিত ।

ইমাম মালেক (রহ.) এতটুকুর ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, সালাম চুক্তির জন্য কমপক্ষে একটি সময় হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর মতে এই সময় পনের দিনের কম না হতে হবে। কেননা, বাজারদর দু'সপ্তাহ পর পর পরিবর্তন হতে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে (কমপক্ষে একটি সময় শরীয়তের দৃষ্টিতে নির্ধারিত) অন্যান্য ফকীহগণ যেমন ইমাম শাফে'য়ী এবং কোন কোন হানাফী ফকীহ একমত পোষণ করেননি। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম সঠিক হওয়ার জন্য কমপক্ষে একটি সময় নির্দিষ্ট করেননি। হাদীস অনুযায়ী শর্ত শুধু এতটুকু যে, কজার সময় সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হতে হবে। সুতরাং গূানতম কোন সময় বর্ণনা করা যাবে না। উভয়পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিতে কজার যে কোন তারিখ নির্দিষ্ট করতে পারবে।

বর্তমান যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত মনে হয়। কেননা, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্যূনতম কোন সময় নির্দিষ্ট করেননি। ফকীহগণ বিভিন্ন সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যা একদিন থেকে এক মাস পর্যন্ত রয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে, ফকীহগণ এই সময় গরীব বিক্রেতার সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী ধার্য করেছেন। কিন্তু এই প্রয়োজন সময় এবং স্থানের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। কখনো কখনো একেবারে নিকটবর্তী তারিখ ধার্য করার দ্বারা বিক্রেতার বেশি সুবিধা হতে পারে। বিক্রেতাই তার সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে উত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বিক্রেতা যদি তার স্বাধীন সম্ভ্রম্ভির দ্বারা এক মাসের পূর্বের কোন তারিখ কজা করানোর জন্য ধার্য করে, তাহলে তাকে এব্যাপারে বাধা দেয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। সমকালীন কোন কোন ফকীহ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করেছেন। কেননা, এ দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক চুক্তির জন্য অধিক প্রযোজ্য।

#### সালাম পদ্ধতিতে অর্থায়ন

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়েছে যে, শরীয়ত কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সালামের অনুমতি দিয়েছে। এ

১. ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ৩২৫, রিয়াদ-১৯৮১।

কারণে এটা মূলত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের জন্য একটি অর্থায়ন পদ্ধতি। এই অর্থায়ন পদ্ধতি আধুনিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহেও ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে কৃষিজাত পণ্যের অর্থায়নের জন্য সালাম পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। একথা পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, সালামে পরিশোধ্য পণ্য অপেক্ষা মূল্য কম হয়। এভাবে উভয় মূল্যের মাঝে যে ব্যবধান হবে, তা ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈধ মুনাফা হবে। কাংক্ষিত পণ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা নিশ্চিতকল্পে ক্রেতাবিক্রেতা থেকে জামানত কিংবা বন্ধকির আকৃতিতে সিকিউরিটিরও দাবি করতে পারবে। অনাদায়ের ক্ষেত্রে জামিনদার থেকে ঐ জিনিসই সরবরাহের দাবি করা যাবে। আর বন্ধকির ক্ষেত্রে ক্রেতা/অর্থায়নকারী বন্ধকির দ্রব্য বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা কাংক্ষিত জিনিস বাজার থেকে ক্রয় করতে পারবে কিংবা অগ্রিম প্রদেয় মূল্য উসল করতে পারবে।

সালাম পদ্ধতিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ একটি জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে। তাহল তারা তাদের গ্রাহকদের থেকে নগদ অর্থের পরিবর্তে পণ্য গ্রহণ করবে, যেহেতু এই ব্যাংকসমূহ শুধুমাত্র অর্থের লেনদেনে অভিজ্ঞ হয়, এই জন্য বিভিন্ন গ্রাহক থেকে বিভিন্ন পণ্য উসূল করে সেগুলো বাজারে বিক্রি করা বাহ্যিকভাবে তাদের কাছে ঝামেলা মনে হবে। এছাড়া তারা সেই পণ্যগুলো কার্যত কজা না করেও বিক্রি করতে পারবে না, কেননা তা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

কিন্তু আমরা যখন ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করি তখন একটি মৌলিক সৃক্ষা বিষয় ভুলে না যাওয়া উচিত, তাহল যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মুদ্রার (Money) লেনদেন করে তাদের পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তের জন্য একটি নতুন বিষয়। এসব প্রতিষ্ঠান যদি হালাল মুনাফা অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের কোন না কোনভাবে পণ্যের লেনদেন করতে হবে। কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করা যায় না। এ কারণে ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। এসব

প্রতিষ্ঠান পণ্যের লেনদেনের জন্য বিশেষ সেল গঠন করতে পারে। যদি এমন সেল গঠন করা হয়, তাহলে সালামের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করা এবং সেগুলো নগদে বাজারে বিক্রি করা জটিল হবে না।

এছাড়া সালাম চুক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়ার আরো দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথম পদ্ধতি হল, কোন জিনিস সালামের ভিত্তিতে ক্রয় করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাকে একটি প্যারালাল সালাম (Parallel Salam) চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করতে পারবে। যার পরিশোধের তারিখও প্রথম সালামের তারিখেই হবে। দ্বিতীয় (প্যারালাল) সালামে সময় যেহেতু স্বল্প হবে, সে জন্য মূল্য প্রথম চুক্তির তুলনায় কিছুটা বেশি হবে। এই উভয় মূল্যের মাঝে যে পার্থক্য হবে তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা হবে। দ্বিতীয় সালামের সময় যত স্বল্প হবে মূল্য ততই বেশি হবে এবং মুনাফাও সে অনুপাতে বেশি হবে। এই পদ্ধতি দ্বারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার স্বীয় সংক্ষিপ্ত সময়ের অর্থায়ন বিভাগ পরিচালনা করতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, যদি কোন কারণবশত প্যারালাল সালাম চুক্তি কার্যকর না হয়, তাহলে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৃতীয় কোন পার্টি থেকে ক্রয়ের অঙ্গীকার গ্রহণ করতে পারবে। এই অঙ্গীকার সন্থাব্য ক্রেতার পক্ষ হতে একতরফা হতে হবে। এটা যেহেতু শুধুমাত্র একটি অঙ্গীকার কার্যত ক্রয়-বিক্রয় নয়, সেজন্য ক্রেতা মূল্য অগ্রিম পরিশোধের ব্যাপারে পাবন্দ নয়। ফলে তাতে বেশি মূল্য ধার্য করা যাবে। আর সংশ্লিষ্ট জিনিস যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিকৃত হবে সেহেতু অঙ্গীকার অনুযায়ী তৃতীয় পার্টির নিকট পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত মূল্যে বিক্রি করে দিবে।

কখনও কখনও তৃতীয় আরেকটি পদ্ধতিও অবলম্বন করা হয়। তাহল-কজার তারিখে সেই পণ্য বিক্রেতার নিকটই অধিক মূল্যে বিক্রি করে দেয়া হয়, এই পদ্ধতি শর্মী বিধানের পরিপন্থি। কেননা, ক্রেতা পণ্য কজা করার পূর্বে সে জিনিস বিক্রেতার নিকট বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। আর যদি এই চুক্তি বেশি মূল্যে হয়, তাহলে তা সুদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি এই দ্বিতীয় বিক্রি ক্রেতার কজার পরও হয়, তাহলেও আসল ক্রয়-বিক্রয় থাকাকালীন সময় উক্ত দিতীয় বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে না, সুতরাং এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর হবে।

### প্যারালাল সালামের কিছু নিয়ম-নীতি

আধুনিক ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেহেতু প্যারালাল সালামের পদ্ধতি ব্যবহার করছে, সেজন্য এই পদ্ধতি সঠিক হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত মনে রাখা অপরিহার্য।

(১) প্যারালাল সালামে ব্যাংক ভিন্ন দু'টি চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। এক চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক ক্রেতা হয় এবং আরেকটি চুক্তি অনুযায়ী বিক্রেতা হয়। এই দু'চুক্তির প্রত্যেকটি অপরটি হতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। চুক্তিদ্বয়কে এই হিসেবে পরস্পরে মিলানো যাবে না যে, সেগুলোর একটির দায়-দায়িত্ব এবং জিম্মাদারী দ্বিতীয় চুক্তির দায়-দায়িত্ব এবং জিম্মাদারীর উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক চুক্তি স্বতন্ত্র হতে হবে এবং অপর চুক্তির উপর নির্ভরশীল এবং সীমাবদ্ধ না থাকতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, "ক" "খ" থেকে একশ' বস্তা গম সালাম হিসেবে ক্রয় করছে, যার পরিশোধের তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছে। "ক" "গ"র সাথে প্যারালাল সালাম চুক্তি করতে পারবে যে, সে তাকে ৩১ ডিসেম্বর একশ' বস্তা গম সরবরাহ করবে, কিন্তু "গ"র সাথে প্যারালাল সালাম চুক্তি করার সময় তাকে গম সরবরাহ "খ" থেকে গম গ্রহণের সাথে শর্তযুক্ত করতে পারবে না। "খ" যদি ৩১ ডিসেম্বর গম সরবরাহ না করে, তাহলেও "ক" একশ' বস্তা গম "গ"কে সরবরাহ করতে হবে। সে "খ"র বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু "গ"কে গম সরবরাহের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃত পাবে না।

এমনিভাবে "খ" যদি "ক"কে খারাপ জিনিস সরবরাহ করে, যা পূর্বনির্ধারিত গুণগত মানের নয়, তদুপরি "ক"র দায়িত্ব হল "গ"র সাথে চুক্তি অনুযায়ী গুণগত মানের গম সরবরাহ করা। (২) প্যারালাল সালাম (Parallel Salam) শুধুমাত্র তৃতীয় পার্টির সাথে করা জায়েয। প্রথম চুক্তিতে যে ব্যক্তি বিক্রেতা হবে, তাকে দ্বিতীয় প্যারালাল চুক্তিতে ক্রেতা বানানো যাবে না। কেননা, তা বাই ব্যাক (Buy Back) চুক্তি হয়ে যাবে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এমনকি দ্বিতীয় চুক্তিতে ক্রেতা যদি তার স্বীয় স্বাতন্ত্রিক আইনগত বিধান রাখে, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে ঐ ব্যক্তির মালিকানায় থাকে যে প্রথম চুক্তিতে বিক্রেতা ছিল, তাহলেও এই (দ্বিতীয় চুক্তি) বৈধ হবে না। কেননা, কার্যত তা বাই ব্যাকের সাদৃশ্য হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'ক' 'খ' থেকে এক হাজার বস্তা গম সালাম হিসেবে ক্রয় করেছে। 'খ' একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, 'খ'র অধীনে একটি কোম্পানী 'গ' রয়েছে। যার নিজস্ব একটি পৃথক আইনগত বিধান রয়েছে, কিন্তু মালিকানা সম্পূর্ণভাবে 'খ'-এর। তাহলে এক্ষেত্রে 'ক' 'গ'র সাথে প্যারালাল সালাম চুক্তি করতে পারবে না। তবে 'গ' যদি পরিপূর্ণভাবে 'খ'র মালিকানায় না থাকে, তাহলে 'ক' 'গ'র সাথে এই চুক্তি করতে পারবে। যদিও কোন কোন শেয়ারহোল্ডার উভয় ব্যবসায় শরীক থাকে।

# ইসতিসনা

ইসতিসনা' ক্রয়-বিক্রয়ের ভিন্ন প্রকার যে প্রকারে পণ্য অস্তিত্বে আসার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয়ে সংগঠিত হয়ে যায়। ইসতিসনা' অর্থ হচ্ছে কোন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান (ম্যানু ফ্যাকচারার)কে ক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট জিনিস তৈরী করে দেয়ার অর্ডার দেয়া। যদি তৈরিকারী (Manufacturer) প্রতিষ্ঠান নিজের পক্ষ হতে কাঁচা মাল দিয়ে ক্রেতার জন্য দ্রব্য তৈরি করে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে ইসতিসনা' চুক্তি অস্তিত্ব লাভ করবে। কিন্তু ইসতিসনা' সঠিক হওয়ার জন্য অপরিহার্য হল, মূল্য উভয়ের সম্ভুষ্টিতে নির্ধারিত করে নিতে হবে এবং কাংক্ষিত দ্রব্যের (যা তৈরি করা হবে) প্রয়োজনীয় গুণাবলীও নির্ধারিত করে নিতে হবে।

ইসতিসনা' চুক্তি দারা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের উপর উক্ত দ্রব্য তৈরি করার ব্যাপারে চারিত্রিক দায়িত্ব অর্পিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করার পূর্বে উভয়পক্ষের যে কেউ অপরকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করতে পারবে। কিন্তু প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করার পর চুক্তিকে একতরফা বাতিল করা যাবে না।

# ইসতিসনা' এবং সালামের মধ্যে পার্থক্য

ইসতিসনা'র এই পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসতিসনা' এবং সালামের মাঝে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে যা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) ইসতিসনা পর্বদা এমন জিনিসের উপর হয় যা তৈরী করার প্রয়োজন হয়, পক্ষান্তরে সালাম সকল জিনিসেই হতে পারে, চাই তা তৈরি করার প্রয়োজন হোক কিংবা না হোক।

- (২) সালামে মূল্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রিম পরিশোধ করা অপরিহার্য, পক্ষান্তরে ইসতিসনা'য় তা অপরিহার্য নয়।
- (৩) সালাম চুক্তি যদি একবার সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে তাকে একতরফা বাতিল করা যাবে না। পক্ষান্তরে ইসতিসনা' চুক্তিতে দ্রব্য তৈরি শুরুর পূর্বে বাতিল করা যায়।
- (৪) সালামে পরিশোধের তারিখ ধার্য করা ক্রয়-বিক্রয়ের অন্যতম অংশ, পক্ষান্তরে ইসতিসনা'য় পরিশোধের তারিখ ধার্য করা অপরিহার্য নয়।

# ইসতিসনা এবং ইজারার মধ্যে পার্থক্য

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসতিসনা'য় প্রস্তুতকারক স্বয়ং নিজের মাল দারা দ্রব্য তৈরি করার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়, সুতরাং এই চুক্তি একথাকেও শামিল করে নেয় যে, কাঁচা মাল যদি প্রস্তুতকারকের নিকট না থাকে তাহলে সে তা জোগাড় করবে এবং কাংক্ষিত জিনিস তৈরির ক্ষেত্রেও কাজ করবে। যদি কাঁচা মাল গ্রাহকের পক্ষ হতে সরবরাহ করা হয়, প্রস্তুতকারক থেকে শুধুমাত্র তার শ্রম এবং দক্ষতা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা ইসতিসনা' চুক্তি হবে না। এক্ষেত্রে তা ইজারা চুক্তি হয়ে যাবে। যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি থেকে একটি নির্দিষ্ট বিনিময়ের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করা হয়।

যখন বিক্রেতা কাংক্ষিত জিনিস তৈরি করে ফেলবে, তখন তা ক্রেতার সামনে পেশ করবে। এই সময় ক্রেতা উক্ত দ্রব্য গ্রহণের ব্যাপারে অস্বীকার করতে পারবে কি না এ প্রসংগে ফিক্হবিদদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব হল, ক্রেতা উক্ত দ্রব্য দেখার পর তার خبار رؤيت (দর্শন ভিত্তিক ইখতিয়ার) এর অধিকার ব্যবহার করতে পারবে। কেননা, ইসতিসনা একটি ক্রয়-বিক্রয় আর যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন জিনিস ক্রয় করে যা সে দেখেনি, তাহলে দেখার পর চুক্তি বাতিল করার ইখতিয়ার থাকে। এই উসূল ইসতিসনা মণ্ড প্রযোজ্য হবে।

১. ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা নং-২২৩।

১. ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার।

কিন্তু ইমাম আবু ইউস্ফ (রহ.) বলেন, যদি তা (সরবরাহকৃত দ্রব্য) উভয়পক্ষের মাঝে চুক্তির সময় নির্ধারিত গুণাবলী অনুযায়ী হয়, তাহলে ক্রেতা তা কবুলের ব্যাপারে পাবন্দ হবে এবং সে দর্শনভিত্তিক ইখতিয়ার ব্যবহার করতে পারবে না। উসমানী খেলাফতের যুগে ফিক্হবিদগণ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং হানাফী বিধি-বিধান সেই অনুযায়ীই সংকলিত হয়েছে। কেননা, প্রস্তুতকারক তার যাবতীয় উপায়-উপকরণ কাংক্ষিত জিনিস তৈরির কাজে ব্যবহার করার পর ক্রেতা বিনাকারণে চুক্তি বাতিল করে দেয়া আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে। বিশেষত প্রস্তুতকৃত দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে কাংক্ষিত গুণাবলী অনুপাতে হওয়া সত্ত্বেও।

#### সরবরাহের সময়

পূর্বে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইসতিসনা'য় পণ্য সরবরাহের সময় নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য নয়। তদুপরি ক্রেতা পণ্য সরবরাহের জন্য সর্বোচ্চ সময় ধার্য করতে পারবে। যার অর্থ হবে প্রস্তুতকারক যদি নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহে বিলম্ব করে, তাহলে ক্রেতা তা কবুল করার এবং মূল্য আদায়ের ব্যাপারে পাবন্দ হবে না।

পণ্য সময়মত সরবরাহ করার নিশ্চিয়তকল্পে এধরনের আধুনিক চুক্তি একটি শাস্তি হিসেবে গণ্য হয়। যার ফলে প্রস্তুতকারক যদি যথাসময়ে সরবরাহে বিলম্ব করে, তাহলে তার উপর জরিমানা আরোপ হবে, যা দৈনিক হিসাবের ভিত্তিতে করা হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের কোন শাস্তি আরোপ করা যাবে কি না? যদিও ফকীহদের ইসতিসনা প্রসংগে আলোচনাকালে এ প্রশ্নের ব্যাপারে চুপ থাকা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাঁরা এ ধরনের শর্ত ইজারায় জায়েয বলেছেন। ফকীহগণ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার কাপড় সেলাইয়ের জন্য কোন দর্জির সেবা গ্রহণ করে. তাহলে

সরবরাহের মেয়াদ অনুযায়ী মজুরীতে কম-বেশি হতে পারে। গ্রাহক (যিনি কাপড় সেলাই করাতে চান) একখা বলতে পারে যে, দর্জি যদি একদিনে কাপড় তৈরি করে দেয়, তাহলে তাকে একশ' টাকা মজুরী দেয়া হবে, আর যদি দু'দিনে তৈরি করে দেয়, তাহলে আশি (৮০) টাকা দেয়া হবে।

এমনিভাবে ইসতিসনা'য় মূল্যকে সরবরাহের সময়ের সাথে সংযুক্ত করা যাবে। উভয়পক্ষ যদি এ ব্যাপারে একমত হয়ে যায় যে, সরবরাহে বিলম্বের ক্ষেত্রে দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণে মূল্য কমতে থাকবে, তাহলে এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে।

## ইস্তিস্না' পদ্ধতিতে অর্থায়ন

ইস্তিস্না'কে বিশেষ চুক্তিতে অর্থায়নের সহজতা লাভের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্সের ক্ষেত্রে।

যদি গ্রাহকের নিজস্ব জমিন থাকে এবং সে গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থায়ন চায়, তাহলে অর্থায়নকারী সেই খালি জমিনে ইসতিসনা রের ভিত্তিতে গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। আর যদি গ্রাহকের নিজস্ব জমিন না থাকে এবং সে জমিনও ক্রয় করতে চায়, তাহলেও অর্থায়নকারী এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে যে, সে তাকে এতটুকু জমিনে গৃহ নির্মাণ করে দিবে যা উভয়ের মাঝে পূর্বেই বিস্তারিতভাবে নির্ধারিত থাকবে।

ইসতিসনা যেহেতু মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা জরুরী নয় এবং পণ্য কজা করার সময়ও পরিশোধ করা জরুরী নয় (বরং উভয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন সময় পর্যন্ত মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করা যায়<sup>2</sup>) এজন্য উভয় পক্ষের চাহিদা অনুযায়ী মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করা যাবে। মূল্য কিস্তিতেও পরিশোধ করা যাবে<sup>2</sup>।

অর্থায়নকারীর জন্য নিজ হাতে গৃহ নির্মাণ করাও জরুরী নয়। বরং সে তৃতীয় কোন পার্টির সাথে প্যারালাল ইসতিসনা চুক্তিতেও অন্তর্ভুক্ত হতে

১. পত্রিকা, সংখ্যা-২৯৩ এবং ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

२. देवन जात्वनीन, त्रामूल भूथात, थि ८, शृष्ठी न१- २२८, । अं कं अं। كان تفر غه عندا ا

১. ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা নং-৩১১।

ا اتاسي، شرح المجلة ج/٢، ص:٤٠٦ ب

পারবে। কিংবা (গ্রাহক ব্যতীত) অন্য কোন ঠিকাদার থেকেও সেবা গ্রহণ করতে পারবে। উভয় ক্ষেত্রে সে ব্যয়ের হিসাব করে ইসতিসনা মূল্য নির্ধারণ এমনভাবে করতে পারবে যার ফলে ব্যয়ের উপর তার একটি যুক্তিসঙ্গত মুনাফা অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের পক্ষ থেকে কিন্তি পরিশোধ ঐ সময় থেকেই শুরু করা যাবে যখন উভয়পক্ষ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে এবং নির্মাণ চলাকালীন ও বাড়ি গ্রাহকের হস্তগত হওয়ার পরও চালু রাখতে পারবে। কিন্তি পরিশোধ নিশ্চিতকল্পে জমিন কিংবা বাড়ি অথবা অন্য কোন সম্পদের মালিকানা সর্বশেষ কিন্তি পরিশোধ পর্যন্ত অর্থায়নকারীর নিকট গ্যারান্টি হিসেবে রাখা যাবে।

অর্থায়নকারীর দায়িত্ব হল, চুক্তিনামার বর্ণনা অনুযায়ী যথাযথভাবে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া। যে কোন ধরনের ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব খরচ চুক্তির শর্তানুযায়ী বাড়ি তৈরিতে প্রয়োজন হবে, অর্থায়নকারীকে তা বহন করতে হবে।

ইসতিসনা' পদ্ধতিকে প্রজেক্ট অর্থায়নের (Project Financing) জন্যও উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করা যাবে। যদি কোন গ্রাহক তার ফ্যাক্টরীতে এয়ারকন্ডিশন প্লান্ট লাগাতে চায় এবং প্লান্ট তৈরির প্রয়োজন হয়, তাহলে অর্থায়নকারী ইসতিসনা' চুক্তির মাধ্যমে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্লান্ট সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। এমনিভাবে ইসতিসনা' চুক্তিকে কোন পোল-সেতু কিংবা মহাসড়ক নির্মাণের জন্যও ব্যবহার করা যাবে।

আধুনিক BOT চুক্তি (ক্রয়কর, চালাওএবংহস্তান্তরকর)কেও ইসতিসনা'র ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়া যায়। যদি কোন দেশ একটি হাইওয়ে সড়ক নির্মাণ করতে চায়, তাহলে সে সড়ক নির্মাণের কোন কোম্পানীর সাথে ইসতিসনা চুক্তি করতে পারবে এবং মূল্য হিসেবে তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হাইওয়ে সড়ক চালানো এবং টোল (toll) গ্রহণের অধিকার দেয়া যাবে।

# ইসলামী বিনিয়োগ ফাভ

## ইসলামী বিনিয়োগ ফান্ড সংক্রান্ত শর্য়ী নীতিমালা

এই অধ্যায়ে "ইসলামী বিনিয়োগ ফাড" (Islamic Investment Funds) দ্বারা উদ্দেশ্য এমন যৌথ একাউন্ড (হাউজ) যে একাউন্টে বিনিয়োগকারী তার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ শামিল করে, যাতে সেসব অর্থ বৈধ মুনাফা অর্জনের জন্য সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিনিয়োগ করা যায়। অর্থ জমাকারীদেরকে এমন কোন ডকুমেন্টও দেয়া যেতে পারে যা তাদের শামিলকৃত অর্থের স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং ফান্ডে কার্যত অর্জিত মুনাফায় তাদের অংশ অনুপাতে মুনাফার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে'। এই ডকুমেন্টকে সার্টিফিকেট, ইউনিট, শেয়ার কিংবা অন্য যে কোন নাম দেয়া যাবে, কিন্তু এগুলোর শর্য়ী বৈধতা দু'টি শর্তের সাথে শর্তযুক্ত।

প্রথম শর্ত হচ্ছে, সেগুলোর (সার্টিফিকেটের) গায়ের মূল্য (Face Value) অনুপাতে একটি বিশেষ মুনাফা নির্ধারণ করার পরিবর্তে ফান্ডে অর্জিত প্রকৃত মুনাফার একটি আনুপাতিক অংশ নির্ধারণ করা অপরিহার্য। সুতরাং আসল অর্থের এবং আসল অর্থের সাথে সংযুক্ত কোন নির্দিষ্ট মুনাফার জামানত দেয়া যাবে না। ফান্ডে অর্থ শামিলকারীদের সুস্পষ্ট এই মনোভাব নিয়ে শামিল হওয়া উচিত যে, তাদের অর্জিত লাভ ফান্ডের প্রকৃত অর্জিত মুনাফা কিংবা লোকসানের সাথে সংযুক্ত। যদি ফান্ডের অধিক মুনাফা অর্জিত হয়, তাহলে তাদের মুনাফাও সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। কিন্তু ফান্ডের যদি লোকসান হয়, তাহলে তাদেরকে সেই লোকসানেও অংশীদার হতে হবে, তবে ফান্ডের লোকসান যদি ব্যবস্থাপকদের কোন

<sup>1.</sup> Buy, Operate and Transfer.

প্রকার উদাসীনতা কিংবা অব্যবস্থাপনার কারণে হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে এই লোকসান ফান্ড বহন করবে না বরং ফান্ড ব্যবস্থাপকগণ বহন করবে।

দিতীয় শর্ত হচ্ছে, যে অর্থ একত্রিত করা হয়েছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে- শুধুমাত্র বিনিয়োগ বিভাগই নয় বরং যেসব শর্তের সাথে চুক্তি হয়েছে সেগুলোও ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী হওয়া অপরিহার্য।

এসব মৌলিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামী বিনিয়োগ ফান্ড বিনিয়োগের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পারে, যেগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

## ইকুইটি ফান্ড (Equity Fund)

ইকুইটি ফান্ডে জমাকৃত অর্থ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়। মুনাফা মৌলিকভাবে মূলধনী মূনাফা (Capital Gain)-এর মাধ্যমে অর্জন করা হয়। অর্থাৎ শেয়ার ক্রয় করে সেগুলোর মূল্য বৃদ্ধির পর বিক্রি করে দেয়া। সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর পক্ষ হতে বন্টনকৃত বিভক্ত মুনাফার (Dividends) মাধ্যমেও মুনাফা অর্জন করা যায়।

একথা সুস্পষ্ট যে, কোম্পানীর মৌলিক ব্যবসা যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়, তাহলে ইসলামী ফান্ডের জন্য তার শেয়ার ক্রয় করা এবং সেগুলো নিজের কাছে রাখা কিংবা বিক্রি করা জায়েয হবে না। কেননা, এর ফলে শেয়ার হোল্ডারগণ অবৈধ ব্যবসায় সরাসরি জড়িত হয়ে যাবে।

এমনিভাবে সমকালীন আলিমগণ এব্যাপারেও প্রায় একমত যে, যদি কোন কোম্পানীর সমুদয় লেনদেন সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত হয়, যেখানে এ বিষয়টিও শামিল রয়েছে যে, উক্ত কোম্পানী স্বয়ং নিজেও সুদি ঋণ গ্রহণ করে না এবং তার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সুদি খাতে বিনিয়োগও করে না, তাহলে তার শেয়ার ক্রয় করা এবং সেগুলোকে নিজের কাছে রাখা কিংবা বিক্রি করা কোন রকম শর্য়ী প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত বৈধ। কিন্তু বাহ্যত এধরনের কোম্পানী বর্তমান শেয়ার মার্কেটে খুবই দুর্লভ ও বিরল। প্রায়

সকল কোম্পানী কোন না কোনভাবে এমন কোন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে যা শর্মী বিধানের পরিপন্থি। যদিও তাদের মৌলিক কায়-কারবার হালাল। তদুপরি তারা সুদি ঋণ গ্রহণ করে, অপরদিকে নিজেদের অতিরিক্ত অর্থ সুদি খাতে বিনিয়োগ করে কিংবা সেগুলো দ্বারা সুদি বন্ড বা সার্টিফিকেট ক্রয় করে।

বর্তমান শতাব্দীতে এধরনের কোম্পানীর মাসআলা শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় রয়েছে। একদল আলিমের দৃষ্টিভঙ্গী হল কোন মুসলমানের জন্য এধরনের কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন করা বৈধ নয়। যদিও সে কোম্পানীর মৌলিক কায়-কারবার হালাল হয়। তাদের মৌলিক যুক্তি হল কোন কোম্পানীর শেয়ার হোন্ডার সে কোম্পানীর অংশীদার। আর ইসলামী ফিক্হের আলোকে প্রত্যেক অংশীদার উক্ত কারবারের ব্যাপারে অপর অংশীদারের উকিল হয়। সূতরাং গুধুমাত্র কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করাই শেয়ার হোল্ডারদের পক্ষ হতে কোম্পানীকে এই অধিকার প্রদান করা হয় যে, কোম্পানীর ব্যবস্থাপকগণ যেভাবে ভাল মনে করবে তাদের কারবার চালু রাখবে। যদি শেয়ার হোল্ডারদের এ কথা জানা থাকে যে, কোম্পানী কোন অনৈসলামিক লেনদেনে জড়িত আছে. তদুপরিও উক্ত কোম্পানীর শেয়ার নিজের কাছে রাখে, তাহলে এর অর্থ रत रा काम्यानीक वे व्यवनामि लनमनक हानू ताथात वायात অধিকার দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার শুধুমাত্র অনৈসলামি লেনদেনে সম্ভুষ্টি প্রকাশের গুনাহই হবে না, বরং উক্ত লেনদেনও সরাসরি তার দিকে সম্পুক্ত হবে। কেননা, কোম্পানী কার্যত তার প্রদেয় অধিকারের নিমিত্তেই কাজ করছে।

উপরম্ভ যখন কোন কোম্পানীর অর্থায়ন সুদভিত্তিক হয়, তখন তার কায়-কারবারে বিনিয়োগকৃত ফান্ড স্বচ্ছ এবং নির্মল থাকে না। অনুরূপভাবে কোম্পানী তার ব্যাংকে জমাকৃত টাকা-পয়সার উপর সুদ গ্রহণ করে, তাহলে অবশ্যই তার ইনকামে অবৈধ উপাদান অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যা বিভক্ত মুনাফার (Dividends) মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বন্টন হয়।

কিন্তু বর্তমান যুগের বৃহৎ সংখ্যক আলিম এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেন না। তাদের যুক্তি হল, একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী মৌলিকভাবে সাধারণ অংশীদারিত্ব (Partnership) থেকে ভিনুরূপ হয়। সাধারণ অংশীদারিত্ব ব্যবসা পলিসীর সিদ্ধান্ত সকল অংশীদারদের সম্ভুষ্টিতে করা হয় এবং প্রত্যেক অংশীদারের ব্যবসা পলিসীর ব্যাপারে ভেটো দেয়ার অধিকার থাকে। এ কারণে অংশীদারিতের যাবতীয় কাজকর্ম সরাসরি সকল অংশীদারের দিকে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে ব্যবসা পলিসীর সিদ্ধান্ত সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোম্পানী যেহেতু বৃহৎ সংখ্যক শেয়ার হোল্ডারের সমম্বয়ে গঠিত হয়, এ কারণে কোম্পানী প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারকে ভেটো দেয়ার অধিকার প্রদান করতে পারে না। শেয়ার হোল্ডারদের একক রায়সমূহ সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যেতে পারে। এ কারণে কোম্পানীর যাবতীয় কাজকর্ম প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারের দিকে সম্পুক্ত হবে না। যদি কোন শেয়ার হোল্ডার বার্ষিক সাধারণ সভায় (A.G.M.) বিশেষ কোন লেনদেনে তার প্রশ্ন উত্থাপন করে, তদুপরি তার প্রশ্নুকে অধিকাংশের রায় অনুযায়ী প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হয় তাহলে একথা বলা যাবে না যে, উক্ত শেয়ার হোল্ডার এককভাবে ঐ লেনদেনের অনুমতি প্রদান করেছে। বিশেষ করে সে যখন উক্ত লেনদেন থেকে অর্জিত ইনকাম থেকেও বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়।

সুতরাং কোন কোম্পানী হালাল ব্যবসা করছে, কিন্তু তার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সুদি একাউন্টে জমা রাখে, যে একাউন্ট থেকে পরোক্ষভাবে কিছু না কিছু সুদি ইনকামও হয়, এর দ্বারা কোম্পানীর যাবতীয় ব্যবসা অবৈধ হয়ে যাবে না। এখন যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কোম্পানীর শেয়ার এই স্বচ্ছ নিয়তে গ্রহণ করে যে, সে ঐ পরোক্ষ চুক্তিরও বিরোধিতা করবে এবং লভ্যাংশের (Dividend) এতটুকু অংশ সে তার ব্যবহারে লাগাবে না, তাহলে একথা কিভাবে বলা যায় যে, সে ব্যক্তি সুদি লেনদেনের অনুমতি প্রদান করেছে? এবং উক্ত লেনদেনকে তার দিকে কিভাবে ধাবিত করা যায়। (?)

এধরণের কোম্পানীর লেনদেনের আরেকটি দিক হল, কোম্পানী কখনো কখনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ঋণ গ্রহণ করে, আর ঋণ সাধারণত সুদভিত্তিক হয়। এক্ষেত্রেও সেই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। যদি কোন শেয়ার হোল্ডার স্বত্যাগতভাবে এধরণের ঋণ গ্রহনের ব্যাপারে একমত না হয়, কিন্তু সংখ্যাধিক্যের কারণে তার রায়কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তাহলে এই ঋণ গ্রহণ তার দিকে সম্পুক্ত হবে না।

এছাড়া ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী যদিও সুদি ঋণ গ্রহণ করা জঘন্য অপরাধ ও পাপের কাজ, যে ব্যাপারে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে, কিন্তু এ গুনাহের কাজের কারণে ঋণগ্রহীতার যাবতীয় ব্যবসা হারাম এবং অবৈধ হয়ে যাবে না। ঋণ হিসেবে গৃহীত অর্থ যেহেতু ঋণগ্রহীতার মালিকানা মনে করা হয়, এ কারণে এ অর্থ দ্বারা যে জিনিস ক্রয় করা হবে তা হারাম হবে না, এজন্য সুদি ঋণ গ্রহণ করার দায়-দায়িত্ব ঐ ব্যক্তির উপরই বর্তাবে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সুদি লেনদেনে জড়িত হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা কোম্পানীর যাবতীয় কায়-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য অবৈধ হয়ে যাবে ना।

# শেয়ারে পুঁজি বিনিয়োগের শর্তাবলী

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে কোম্পানীর শেয়ারের ব্যবসা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে।

(১) কোম্পানীর মৌলিক ব্যবসা শরীয়ত পরিপন্থি না হওয়া। সুতরাং এমন ধরনের কোম্পানীর শেয়ার গ্রহণ করা বৈধ নয়, যে কোম্পানী সুদভিত্তিক অর্থায়ন সেবা প্রদান করে। যেমন ব্যাংক এবং ইন্যুরেন্স কোম্পানীর শেয়ার। অথবা এমন কোম্পানীর শেয়ার যে কোম্পানী অন্য কোন অবৈধ ব্যবসায় জড়িত। যেমন যেসব কোম্পানী মদ তৈরি করে কিংবা শুকর এবং হারাম গোশত বিক্রি করে, অথবা যেসব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী নাইট ক্লাবের কর্মকান্ড এবং অশ্লীল কাজের সাথে জড়িত রয়েছে।

- (২) यि काम्भानीत भौनिक व्यवसा शनान रहा। यसन वार्षे। মোবাইল, টেক্সটাইল ইত্যাদির ব্যবসা। কিন্তু সে কোম্পানী প্রয়োজনাতিরিক্ত পুঁজি সুদি একাউন্টে জমা রাখে কিংবা সুদি-ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে শেয়ার হোল্ডারদের অপরিহার্য কর্তব্য হল এ ধরনের লেনদেনের বিরুদ্ধে নিজের অসম্মতি প্রকাশ করা। যার সর্বোত্তম পন্থা হল কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করা ৷
- (৩) যদি কোম্পানীর লভ্যাংশে সুদিখাত থেকে অর্জিত কিছু লাভ শামিল থাকে, তাহলে শেয়ার হোন্ডারকে প্রদেয় মুনাফা থেকে সেই অনুপাতে মুনাফার অংশ সদকা করে দিবে এবং শেয়ার হোল্ডার স্বয়ং নিজে তা থেকে উপকৃত হবে না। যেমন, কোম্পানীর সমুদয় মুনাফার পাঁচ পার্সেন্ট সে সুদিখাত থেকে পেয়েছে, তাহলে মুনাফার পাঁচ পার্সেন্ট সদকা করে দিবে।
- (৪) কোন কোম্পানীর শেয়ার তখনই আদান-প্রদান করা যাবে, যখন সে কোম্পানী কিছু দ্রব্যগত সম্পদেরও মালিক থাকবে। যদি কোম্পানীর যাবতীয় সম্পদ তারল্যের আকৃতি হয় অর্থাৎ মুদ্রার (Money) আকৃতি হয়, তাহলে এর শেয়ার গায়ের মূল্য অনুযায়ীই ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে শেয়ার শুধুমাত্র নগদ টাকার (Money) প্রতিনিধিত্ব করে, আর মুদ্রার আদান-প্রদান শুধুমাত্র উভয়দিকে সমান সমান হলেই করা যায়।

কোন কোম্পানীর শেয়ার আদান-প্রদান বৈধতার জন্য জড়-সম্পদ কতভাগ হওয়া আবশ্যক? এ প্রশ্নের ব্যাপারে সমকালীন আলিমদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কারো কারো মত হল, জড়-সম্পদ কমপক্ষে শতকরা ৫১% হওয়া আবশ্যক। তাঁদের যুক্তি হল, যদি জড়-সম্পদ ৫১% থেকে কম হয়, তাহলে অধিকাংশ সম্পদ তরল আকৃতির হবে, যার ফলে সমুদয় সম্পদের উপর তারল্যের হুকুমই প্রযোজ্য হবে। কেননা, ফিক্হের উসুল হল لذك ثر حكم الكل "অধিকাংশের ভিত্তিতে পূর্ণের হুকুম আরোপ করা হয়"।

কোন কোন আলিমের দৃষ্টিভঙ্গি হল, যদি কোন কোম্পানীর জড় সম্পদ শতকরা ৩৩%ও হয়. তাহলেও ঐ কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন করা যাবে।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হল ফিক্হে হানাফীর উপর, ফিক্হে হানাফীর উসূল হল, যদি কোন কোম্পানীর সম্পদ নগদ অর্থ এবং পণ্য মিশ্রিত হয়, তাহলে তার নগদ অংশের অনুপাতের দিকে দৃষ্টিপাত না করে তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে, তবে এ উসূল দু'টি শর্তের সাথে শর্তযুক্ত।

প্রথম শর্ত হল, এই সমুদয় সম্পদে জড়-সম্পদের অংশ একেবারে যৎসামান্য না হতে হবে। যার অর্থ হচ্ছে জড-সম্পদ উল্লেখযোগ্য এবং উপযুক্ত পরিমাণে থাকতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হল, সমুদয় সম্পদের মূল্য তাতে অন্তর্ভুক্ত তরল-সম্পদ অপেক্ষা অধিক হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ১০০ ডলার মূল্যমানের শেয়ার যদি ৭৫ ডলার এবং আরো কিছু জড়-সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে শেয়ারের মূল্য ৭৫ ডলার থেকে অধিক হতে হবে। এক্ষেত্রে শেয়ারের মূল্য যদি ১০৫ ডলার ধার্য করা হয়, তার অর্থ হবে ৭৫ ডলার ৭৫ ডলারের বিনিময়ে এবং অবশিষ্ট ৩০ ডলার জড়-সম্পদের বিনিময়ে। পক্ষান্তরে এই শেয়ারের মূল্য যদি ৭০ ডলার ধার্য করা হয়, তাহলে তা বৈধ হবে না। কেননা. এ ক্ষেত্রে ৭৫ ডলার শেয়ারের মূল্য ৭৫ ডলারের কমে হয়ে যাবে, আর এ ধরনের আদান-প্রদান সুদের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, ফলে তা বৈধ নয়। এমনিভাবে উল্লিখিত উদাহরণে শেয়ারের মূল্য যদি ৭৫ ডলার ধার্য করা হয়, তাহলেও বৈধ হবে না। কেননা, আমরা যদি মনে করি, ৭৫ ডলারের শেয়ার ৭৫ ডলারের বিনিময়ে, তাহলে শেয়ারের বিপরীতে জড়-সম্পদের मिरक मुलाउत कोन जश्म भा**उ**शा यात्व ना। यात कात्रल मुलाउत (१८ ডলারের) কিছু না কিছু অংশ অবশ্যই শেয়ারের জড়-সম্পদের বিনিময়ে মনে করা হবে। এ কারণে এ চুক্তি সঠিক হবে না। তবে বিকপক্ষে এটা শুধুমাত্র অলিক এবং কাল্পনিক ধারণা বৈ কিছুই নয়। কেননা এমন পরিস্থিতির কল্পনা করাও কঠিন, যে পরিস্থিতে শেয়ারের মূল্য তরল-সম্পদ অপেক্ষাও কম হয়ে যাবে।

এসব শর্তসাপেক্ষে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। এর আলোকে ইসলামিক ইকুইটি ফান্ড গঠন করা যেতে পারে। ফান্ডে অর্থ জমাকারীগণ শরীয়তের দৃষ্টিতে পরস্পরে একে অপরের অংশীদার ধর্তব্য হবে। শামিলকৃত সমুদয় অর্থ দ্বারা একটি যৌথ একাউন্ট (হাউজ) গঠিত হয়ে যাবে এবং তাকে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে। মুনাফা সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর পক্ষ হতে লভ্যাংশের (Dividends) মাধ্যমেও অর্জন করা যাবে এবং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমেও অর্জন করা যাবে। প্রথম পদ্ধতিতে অর্থাৎ যখন মুনাফা কোম্পানীর বন্টনকৃত মুনাফার মাধ্যমে অর্জন করা হবে, তখন মুনাফার সেই বিশেষ আনুপাতিক হার খয়রাত করা অপরিহার্য হবে, যে পরিমাণ মুনাফা কোম্পানীর সুদের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। সমকালীন ইসলামিক ফান্ড এ পদ্ধতির জন্য Purification (পবিত্রকরণ) পরিভাষা তৈরি করেছে।

মুনাফা Capital Cain এর মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্রকরণ আবশ্যক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সমকালীন আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। (অর্থাৎ স্বল্পমূল্যে শেয়ার ক্রয় করে তাকে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা)। কোন কোন আলিমের মত হল, মুনাফা যদি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় (Capital Cain)-এর মাধ্যমে অর্জন করা হয়, তাহলেও পবিত্রকরণ অপরিহার্য। কেননা, শেয়ারের বাজারমূল্যে সুদের উপাদানও প্রতিফলিত হতে পারে, যা কোম্পানীর সম্পদে অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল, শেয়ার যদি বিক্রি করে দেয়া হয়, তাহলে কোন রকম পবিত্রকরণের প্রয়োজন নেই, যদিও বিক্রির ফলে মুনাফাও অর্জিত হয়ে থাকে। এর যুক্তি হল, শেয়ারের মূল্যের কোন নির্দিষ্ট অংশকে ঐ সুদের সাথে নির্দিষ্ট করা যাবে না যা কোম্পানীর অর্জিত হয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যদি শেয়ার হালাল হওয়ার যাবতীয় শর্তের প্রতি লক্ষ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে কোম্পানীর অধিকাংশ সম্পদ হালাল। এ কোম্পানীর সম্পদের একেবারে যৎসামান্য একটি অংশ এমন হবে যা সুদি উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত হবে। এ যৎসামান্য আনুপাতিক হার শুধুমাত্র এতটুকু নয় যা অজ্ঞাত, বরং কোম্পানীর অবশিষ্ট অধিকাংশ সম্পদের বিপরীতে দৃষ্টিপাত করার উপযুক্ত। এ কারণে শেয়ারের মূল্য মূলত কোম্পানীর সেই অধিকাংশ সম্পদের বিপরীতে যৎসামান্য আনুপাতিক হারের বিপরীতে নয়। এজন্য শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য শুধুমাত্র হালাল সম্পদের মূল্য ধরা যায়।

যদিও দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিও অনুল্লেখযোগ্য নয় তবে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অধিক সতর্কতামূলক এবং সন্দেহ-সংশয়ের অনেক উর্ধেষ্ব । এই দৃষ্টিভঙ্গি ওপেন ইনডেড করা ফান্ডে (Open Ended Fund) (যে ফান্ডের পক্ষ থেকে ইউনিট হোল্ডার থেকে পুনর্বার ইউনিট ক্রয় করার অঙ্গীকার হয়) অধিক ন্যায়সঙ্গত। কেননা, যদি শেয়ারের মূল্যে সংযোজিত মুনাফায় পবিত্রকরণ না করা হয় এবং কোন ব্যক্তি তার ফান্ডের ইউনিট এমন সময় ফেরৎ (Redeem) দেয়, যখন ফান্ড নিজের কাছে বিদ্যমান শেয়ারসমূহের কোন শেয়ার থেকে বার্ষিক লভ্যাংশ (Dividend) অর্জন করেনি। তখন সেই ইউনিট ফেরৎ দেয়ার সময় (ইউনিট হোল্ডারকে তার অর্থ পরিশোধ করার সময়) তার মূল্য থেকে পবিত্রকরণের ভিত্তিতে কোন রকম হ্রাস করা যাবে না। যদিও এমন হতে পারে যে, ফান্ডের নিকট বিদ্যমান শেয়ারের মূল্যে সংযোজনের কারণে ইউনিটের মূল্যেও সংযোজন হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি তার ইউনিট এমন সময় ফেরৎ দেয় যখন ফান্ড বার্ষিক কিছু লভ্যাংশ (Dividend) অর্জন করে নিয়েছে এবং তার থেকে পবিত্রকরণের অর্থও বের করা হয়েছে, যার কারণে প্রত্যেক ইউনিটের বিপরীতে প্রাপ্ত সম্পদ হ্রাস পেয়েছে, তাহলে প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা এ ব্যক্তির ইউনিটের মূল্য কম উসূল হয়েছে।

পক্ষান্তরে পবিত্রকরণ যদি ডেভিডেড-এরও হয় এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে অর্জিত মুনাফায়ও হয়, তাহলে পবিত্রকরণের (Purification) জন্য অর্থ বিয়োজনের সূত্রে সকল ইউনিট হোল্ডারদের সাথে এক ধরনের রীতিনীতি অবলম্বন করা হবে। এ কারণে ক্যাপিটাল গেইনেও পবিত্রকরণ শুধুমাত্র এটা নয় যে, সন্দেহ-সংশয় মুক্ত হবে, বরং এটা সকল ইউনিট হোল্ডারদের জন্য অধিক সমতাপূর্ণ হয়। এ পবিত্রকরণ কোম্পানীর বার্ষিক অর্জিত সুদের হারের ভিত্তিতে করা যেতে পারে। (অর্থাৎ এটা দেখা হবে যে, কোম্পানীর আনুপাতিকহারে কি পরিমাণ সুদ অর্জন হয়)।

## ফান্ড ব্যবস্থাপকদের পারিশ্রমিক

ফান্ডের পদ্ধতি এবং রীতি-নীতি দু'ভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রথম পদ্ধতি হল, ব্যবস্থাপকগণ অর্থ বিনিয়োগকারীদের (ইউনিট হোল্ডারদের) জন্য মুদারিব হিসেবে কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে ফান্ডের অর্জিত বার্ষিক মুনাফা থেকে শতকরা একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক হার ব্যবস্থাপকদের পারিশ্রমিক হিসেবে ধার্য করা যেতে পারে। যার অর্থ হল, ব্যবস্থাপকগণ সে ক্ষেত্রেই তাদের আনুপাতিক অংশ পাবে যখন ফান্ডে কিছু মুনাফা অর্জিত হবে। যদি ফান্ডের কোন মুনাফা অর্জিত না হয়, তাহলে ব্যবস্থাপকগণও কোন জিনিসের পাওনাদার হবে না। মুনাফা বৃদ্ধির কারণে ব্যবস্থাপকদের অংশও বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এটা হতে পারে যে, ব্যবস্থাপকগণ অংশীদারদের উকিল হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদেরকে তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে পূর্বনির্ধারিত ভাতা দেয়া যেতে পারে। এই ভাতা এককালীনও হতে পারে এবং মাসিক কিংবা বার্ষিক ভিত্তিতেও হতে পারে। বর্তমান যুগের আলিমদের মতানুযায়ী এই ভাতা ফান্ডের সমুদয় সম্পদের বিশেষ কোন আনুপাতিক হারের ভিত্তিতেও হতে পারে। যেমন- এরূপ নির্ধারণ করা যেতে পারে যে, ব্যবস্থাপকগণ ফান্ডের সম্পদের সমুদয় মূল্যের ২% কিংবা ৩% সম্পদ বছরের শেষে গ্রহণ করবে।

তদুপরি ফান্ড শুরু করার পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ থেকে যে কোন একটি নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। তার কার্যকর পদ্ধতি এরূপ হতে পারে যে, ফান্ডের প্রসপেক্টাসে এ বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া যে, ব্যবস্থাপকদের পারিশ্রমিক কিসের ভিত্তিতে দেয়া হবে। সাধারণত এরূপই মনে করা হয় যে, যে কোন ব্যক্তিই ফান্ডে তার অংশ বিনিয়োগ করে সে প্রসপেক্টাসে বর্ণিত শর্তের সাথে একমত পোষণ করে। এ কারণে (প্রসপেক্টাসে পারিশ্রমিকের পদ্ধতি বর্ণিত থাকার ক্ষেত্রে) এ পদ্ধতি সম্পর্কেও এটাই মনে করা হবে যে, তার সাথে সকল অংশীদার একমত পোষণ করে নিয়েছে।

#### ইজারা ফাভ

ইসলামী ফান্ডের আরেকটি প্রক্রিয়া ইজারা ফান্ডও হতে পারে। "ইজারা" অর্থ ভাড়ায় প্রদান করা। এর নিয়ম-নীতি সম্পর্কে এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ফান্ডে মানুষের জমাকৃত অর্থ বাড়ি. মোটর গাড়ি এবং অন্যান্য মাল-সামান ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়, যাতে সেগুলোর ভোগ-ব্যবহারকে ভাড়া হিসেবে প্রদান করা যায়। ফান্ডই সে সব সম্পদের মালিক থাকে. ব্যবহারকারী থেকে ভাড়া নেয়া হয় এবং এ ভাড়া ফান্ডের জন্য আয়ইনকামের উপকরণ হয়। যা অর্থ জমাকারীদের (Subscribers) মাঝে তাদের অংশ অনুপাতে বণ্টিত হয়ে যায়। প্রত্যেক অংশীদারকে (Subscribers) একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। যা ভাড়ায় প্রদানকৃত সম্পদে তার আনুপাতিক অংশের মালিকানার প্রতিনিধিত করে এবং তাকে ইনকামে তার অংশের হকদার হওয়ার নিশ্যুতা প্রদান করে। এ সার্টিফিকেটকে পূর্ববর্তী ইসলামী ফিক্হের প্রসিদ্ধ পরিভাষায় "চেক" বলা হয়। যেহেতু এ চেক তার বাহকের জড়-সম্পদে আনুপাতিক অংশের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে তরল সম্পদ কিংবা ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে না, সেহেত্ব পরিপূর্ণরূপে তা আদান-প্রদানযোগ্য এবং স্টক মার্কেটে তা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। যে ব্যক্তি এ চেক ক্রয় করবে সে সংশ্লিষ্ট সম্পদের আনুপাতিক অংশের মালিকানায় বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায় এবং মূল অংশ জমাকারীর দায়-দায়িত্ব তার সাথে সম্পক্ত হয়ে যায়। এসব চেকের মূল্য বাজারের শক্তি (চাহিদা ও সরবরাহ) অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং সাধারণত তার মুনাফার উপর নির্ভরশীল হয়।

এতদ্যতীত একথা মনে রাখা উচিত যে, ইজারার (Lease) যাবতীয় চুক্তি শর্য়ী নীতিমালা অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। যা কার্যত আধুনিক ইজারার অর্থায়ন (Financial Lease) থেকে ভিনুরূপ। উভয়ের মাঝে পার্থক্যের বর্ণনা এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

১. এই পদ্ধতি দালালীর সাদৃশ্য হওয়ার কারণে বৈধ। কেননা, তার (দালালীর) ভাতা শতকরার ভিত্তিতে হলেও বৈধ।

তদুপরি কয়েকটি মৌলিক নীতিমালা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

- (১) ভাড়ায় (লিজে) প্রদানকৃত সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের উপযুক্ত হতে হবে এবং ভাড়া ঐ সময় থেকে উসূল করা হবে যখন থেকে এ ভোগ-ব্যবহারের অধিকার ইজারাদারকে (Leassee) প্রদান করা হবে।
- (২) ইজারায় প্রদানকৃত সম্পদ এমন ধরনের হতে হবে যা হালাল এবং বৈধভাবে ভোগ-ব্যবহার করা যায়।
- (৩) মালিকানার কারণে অর্পিত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ইজারাদাতা (Lessor) গ্রহণ করবে।
- (৪) প্রকৃত চুক্তির প্রারম্ভেই ভাড়া নির্দিষ্ট এবং উভয়পক্ষের পরিজ্ঞাত হতে হবে।

এ ধরনের ফান্ডে ব্যবস্থাপকগণ অংশীদারদের (Subscribers) উকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে এবং তাকে তার শ্রমের বিনিময়ে ফিস (পারিশ্রমিক) দেয়া হবে। ব্যবস্থাপকদের ফিস একটি নির্দিষ্ট পরিমাণও হতে পারে কিংবা উস্লকৃত ভাড়ার আনুপাতিক অংশ অনুযায়ীও হতে পারে। অধিকাংশ ফিক্হবিদের মাযহাব অনুযায়ী এ ধরনের ফান্ড "মুদারাবার" রূপ দেয়া যাবে না। কেননা, তাদের মাযহাব অনুযায়ী মুদারাবা পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাকে সেবা (Services) কিংবা ইজারার পর্যন্ত সুযোগ দেয়া যাবে না। কিন্তু হাম্বলী ফিক্হ অনুযায়ী মুদারাবা ইজারা এবং সেবার উপরও হতে পারে। অনেক সমকালীন আলিম এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

#### পণ্য ফাড

ইসলামী ফান্ডের আরেকটি প্রক্রিয়া "পণ্য ফান্ড" হতে পারে। এ ধরনের ফান্ডে জমাকৃত অর্থ বিভিন্ন পণ্য ক্রয়ে ব্যবহার করা যাবে। যাতে সেগুলোকে পরবর্তীতে বিক্রি করা যায়। এভাবে বিক্রি করার দ্বারা যে মুনাফা অর্জিত হবে তা ফান্ডের আয় হিসেবে গণ্য হবে, যা অর্থ জমাকারীদের (Subscribers) মাঝে অংশ অনুপাতে বন্টন করা হবে।

- এ ফান্ডকে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করার জন্য ক্রয়-বিক্রি সংক্রান্ত শর্য়ী বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যেমন-
- (১) বিক্রিত পণ্য বিক্রির সময় বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে, এ কারণে সর্ট সেল (কোন জিনিস মালিকানায় আসার পূর্বে বিক্রয়ে করা) শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।
- (২) ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত বিক্রি (Forward Sale) সালাম এবং ইসতিসনা ব্যতীত বৈধ নয়। (সালাম এবং ইসতিসনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পূর্বের অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।
- (৩) যে পণ্যে ব্যবসা হচ্ছে তা হালাল হতে হবে, এ কারণে মদ, শূকর এবং অন্যান্য হারাম মালের ব্যবসাও বৈধ নয়।
- (৪) বিক্রেতা যে পণ্য বিক্রি করতে ইচ্ছুক তাতে তার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কজা থাকতে হবে। (পরোক্ষ কজায় এমন প্রত্যেক কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার মাধ্যমে ঐ জিনিসের ঝুঁকি (Risk) অন্য ব্যক্তির দিকে অর্পিত হয়ে যায়)।
- (৫) ঐ জিনিসের মূল্য নির্ধারিত এবং উভয়পক্ষের মাঝে পরিজ্ঞাত থাকতে হবে। এমন মূল্য যা অনির্দিষ্ট কিংবা কোন অনিশ্চিত ঘটনার সাথে সম্পুক্ত হবে এর দ্বারা বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

এসব শর্ত এবং এ ধরনের অন্যান্য শর্তাবলী যা এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে, সেগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে এ কথা সহজেই বোধগম্য হয় যে, বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত পণ্য মার্কেট কিংবা আর্থিক মার্কেট (Financial Market) কোনটিই উপরোল্লেখিত শর্তাবলীর আওতায় পরিচালিত হয় না। তাই ইসলামী পণ্য ফাণ্ড (Islamic Commodity Fund) এ ধরণের চুক্তির আওতাধীন হতে পারে না। তদুপরি পণ্য ফাণ্ড তখনই গঠন করা যেতে পারে যখন শরীঅতের পূর্ণ বিধি-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপরোক্ত শর্তসমূহ বাস্তবিকভাবেই মেনে চলা সম্ভবপর হয়। তাহলে "পণ্যের ফাণ্ড" (Commodity Fund) গঠন

করা যেতে পারে। এ ধরনের ফান্ডের ইনউনিটও ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। তবে শর্ত হল ফান্ডের মালিকানায় সর্বদা কিছু পণ্য থাকতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি ঃ সমস্যা ও সমাধান

#### মুরাবাহা ফাড

মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয়ের এক বিশেষ প্রকার। যে ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্যের মূল ব্যয়ের উপর অতিরিক্ত মুনাফা সংযোজন করে বিক্রি করা হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের এ প্রকারকে বর্তমান যুগের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন পদ্ধতি (Mode of Finance) হিসেবে গ্রহণ করেছে। এসব ব্যাংক তার গ্রাহকের জন্য কোন জিনিস ক্রয় করে এবং সে গ্রাহকের নিকট পণ্যের ব্যয়ের উপর পূর্বনির্ধারিত আনুপাতিক হারে মুনাফা সংযোজন করে বাকিতে বিক্রি করে। যদি কোন ফান্ড এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অস্তিত্ব লাভ করে, তাহলে এর ইউনিট স্টক মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য হবে না। কেননা, মুরাবাহার মাধ্যমে সাধারণত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যা ঘটে থাকে তাহল পণ্য ক্রেয় করে তাৎক্ষণিকভাবেই গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে দেয় এবং বাকির কারণে যে মূল্য ধার্য হয় তা গ্রাহকের উপর পরিশোধযোগ্য ঋণ হয়ে যায়। এ কারণে মুরাবাহার এ যৌথ ফাভ কোন জড় সম্পদের মালিক নয়। এ যৌথ ফান্ড হয়ত নগদ অর্থ কিংবা উস্লযোগ্য ঋণের (Debts) মালিক হয়। এ জন্য এ ফান্ডের ইউনিট মুদ্রা (Money) किश्वा উসূলযোগ্য ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে। যেরূপ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ দু'টি জিনিস আদান-প্রদানযোগ্য নয়। যদি এগুলোকে অর্থের বিনিময়ে আদান-প্রদান করতে হয়, তাহলে সমমূল্যে হওয়া আবশ্যক।

### ঋণ বিক্রয়

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ঋণ বিক্রি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি অবৈধ। যদি কোন ব্যক্তির অন্যের উপর এমন ঋণ থাকে যা উসূলযোগ্য এবং সে উক্ত ঋণকে ডিসকাউন্ট করে (কম মূল্যে) বিক্রি করতে চায়, যেরূপ সাধারণত বিনিময় বিলে (Bill of exchange) হয়ে থাকে, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় بيع الدين বলে। পূর্ববর্তী ফিক্হবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ডিসকাউন্ট করে (কম মূল্যে) ঋণ বিক্রি বৈধ নয়। সমকালীন আলিমদের বিরাট অংশের দৃষ্টিভঙ্গিও এরূপ। তবে মালয়েশিয়ার কোন কোন আলিম এ ধরনের বিক্রিকে বৈধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। তারা সাধারণত শাফি'য়ী ফিক্হবিদদের একটি উসূলকে রেফারেন্স হিসেবে প্রদান করে থাকেন। যে উসূলে بيع الدين কে বৈধ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এ মূলতত্ত্বের দিকে ভ্রুক্তেপ করেননি যে, শাফি'য়ী ফিক্হবিদগণ بيع الديين এর অনুমতি শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে দিয়েছেন যখন তাকে সমান মূল্যে বিক্রি করা হবে।

মূলতত্ত্ব হল, بيع الدين এর নিষিদ্ধতা সুদের নিষিদ্ধতার একটি যৌক্তিক ফলাফল। এমন ঋণ যা অর্থের (Money) আকৃতিতে উসূলযোগ্য হয় তার হুকুমও মুদ্রার (Money) মত। আর যখন মুদ্রার বিনিময়ে তদসদৃশ্য মুদ্রার বিক্রি হবে তাহলে মূল্য সমপরিমাণ হওয়া আবশ্যক। যে কোন দিকে কম-বেশি সুদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে এবং শরীয়ত তা কোনভাবেই অনুমোদন করে না।

কোন কোন আলিম এই যুক্তি পেশ করেন যে, ঋণ বিক্রির অনুমতি ততটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যখন ঋণ কোন জিনিস বিক্রি করার কারণে অস্তি ত্বে আসে। সে ক্ষেত্রে তাদের বর্ণনা অনুযায়ী ঋণ বিক্রিত জিনিসের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ঐ ঋণ বিক্রিকে সে জিনিসের বিক্রিই মনে করা উচিত। কিন্তু এ যুক্তি সম্পূর্ণ অহেতুক। কেননা, দ্রব্য একবার বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর তার মালিকানা ক্রেতার দিকে চলে যায়, সে জিনিস তখন আর বিক্রেতার মালিকানায় থাকে না। বিক্রেতা তখন শুধুমাত্র অর্থের (Money) মালিক হয়, এ কারণে সে যদি ঋণ বিক্রি করে, তাহলে মূলত তা অর্থই বিক্রি করা হয় এবং তাকে কোনভাবেই পণ্য বিক্রি মনে করা যায় ना ।

এ কারণেই সমকালীন আলিমদের অনেকেই এ দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেননি। ইসলামী ফিক্হ একাডেমী জেদ্দাহ, যা শরীয়ত বিজ্ঞজনের

সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন, যে সংগঠনে মালয়েশিয়াসহ সকল মুসলিম দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে। উক্ত সংগঠনও ঋণ বিক্রির নিষিদ্ধতাকে সর্বসম্মতিক্রমে কোন ধরনের বিরোধিতা ব্যতীত গ্রহণ করেছে।

## মিশ্রিত ইসলামী ফান্ড

ইসলামী ফান্ডের প্রক্রিয়া আরেকটি হতে পারে, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রকার যেমন ইকুইটি, লিজ (ইজারা) পণ্যের ব্যবসা ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা হবে তাকে "মিশ্রিত ইসলামী ফান্ড" (Mixed Islamic Fund) বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফান্ডের যদি জড়-সম্পদ ৫১% থেকে অধিক এবং তরল-সম্পদ এবং ঋণ ৫০% থেকে কম হয়, তাহলে ফান্ডের ইউনিট ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য হবে, এতদ্ব্যতীত তরল-সম্পদ এবং ঋণ যদি ৫০% থেকে অধিক হয়, তাহলে সমকালীন অধিকাংশ আলিমের মতানুযায়ী সেগুলোর ব্যবসা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ক্লোজ এণ্ডেড ফাণ্ড (Close Ended Fund) হওয়া আবশ্যক। (অর্থাৎ এমন ফান্ড যার ইউনিট পুনর্বার ক্রয়ের ব্যাপারে ফান্ডের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার থাকবে না)।

## সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতি

সীমাবদ্ধ দায়ের (Limited Liability) চিন্তা-ভাবনা মুসলিম দেশসহ সমগ্র আধুনিক পৃথিবীতে বৃহৎ পরিসরে ব্যবসায়িক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হয়ে গিয়েছে। এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য এ পদ্ধতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এ পদ্ধতি খালেছ ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য কি না তা পর্যালোচনা করা।

"সীমাবদ্ধ দায়" আধুনিক আইনগত এবং অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী এমন একটি পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতে কোন ব্যবসার অংশীদার কিংবা শেয়ার হোল্ডার নিজেকে ঐ অর্থ থেকে অধিক দায়িত্ব বহন করা থেকে নিরাপদ রাখে, যে পরিমাণ অর্থ সে সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত কোম্পানী কিংবা অংশীদারিত্বে (Partnership) বিনিয়োগ করেছে। যদি ব্যবসায় লোকসান হয়ে যায়, তাহলে একজন শেয়ার হোল্ডার বেশির চেয়ে বেশি ততটুকু পরিমাণ লোকসান বহন করবে যতটুকু পরিমাণ পুঁজি সে বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু এ লোকসান তার ব্যক্তিগত সম্পদ পর্যন্ত পৌছবে না। যদি কোম্পানীর সম্পদ তার (ঋণ ইত্যাদির) দায়িত্ব থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে ঋণদাতা শেয়ার হোল্ডারদের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে তাদের উস্লযোগ্য অবশিষ্ট ঋণের দাবি করতে পারবে না।

যদিও কোন কোন দেশে সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ শুধুমাত্র অংশীদারিত্বের (Partnership) উপরও করা হয়, কিন্তু অধিক হারে এর প্রয়োগ কোম্পানী এবং কর্পোরেট ব্যবস্থার (অর্থাৎ যেগুলোকে আইনানুগ এক ব্যক্তি মনে করা হয়েছে) উপর হয়ে থাকে। বরং হয়ত একথা বলাও সঠিক হবে যে, সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতি মূলত কর্পোরেট বডিজ এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর অস্তিত্ব লাভ দ্বারাই প্রকাশ

হয়ে থাকে। এ চিন্তা-ভাবনা পরিচয় করানোর মৌলিক কারণ এটাই ছিল যে, বৃহদায়তনের যৌথ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের দিকে অধিক হারে মানুষদেরকে উদ্ধুব্ধ করা এবং তাদেরকে এ নিশ্চয়তা প্রদান করা যে, তারা যদি তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ঐসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করে, তাহলে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ আশংকায় থাকবে না। কার্যত আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে এ পদ্ধতি নিজেকে বৃহৎ পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত করেছে।

সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতি শেয়ার হোল্ডারদের জন্য অবশ্যই লাভজনক। কিন্তু সাথে সাথে তা ঋণদাতাদের (Creditors) জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে। যদি একটি লিমিটেড কোম্পানীর দায়-দায়িত্ব তার সম্পদ অপেক্ষা বেড়ে যায় এবং কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যায় ফলে তার সমুদয় সম্পদ তরল (Liquidation) হয়ে যায়, তাহলে ঋণদাতাগণ তাদের পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কেননা, তারা কোম্পানীর সম্পদের তারল্যের মূল্যই উসূল করতে পারে এবং তাদের কাছে অবশিষ্ট পাওনা কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের থেকে উসূল করার কোন মাধ্যম নেই। এমনকি কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণকেও ঋণদাতাদের পাওনা পরিশোধের দায়ত্বিশীল সাব্যস্ত করা যাবে না। সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতির এ প্রসংগটি এমন যা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণার দাবি রাখে।

যদিও আধুনিক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতি নতুন এবং ইসলামী ফিক্হের মূল গ্রন্থাবলীতে তার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, কিন্তু হাদীস এবং ইসলামী ফিক্হের নির্ধারিত মূলনীতি এবং উস্লের আলোকে তার সম্পর্কে শর্মী দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। এ উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজন হল, যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে তারা তাদের ইজতিহাদকে কাজে লাগাবে। তবে উত্তম হল, শরীয়ত বিজ্জজন এ ইজতিহাদ সামষ্টিকভাবে করা, কিন্তু প্রাথমিকভাবে কিছু একক প্রচেষ্টাও হওয়া উচিত, যা সামষ্টিক প্রচেষ্টার জন্য মৌলিক কাজে আসবে।

লেখক শরীয়তের সাধারণ একজন তালেবে ইল্ম হওয়ার সুবাদে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ মাসআলার ব্যাপারে গবেষণায় রত, এ প্রসংগে যা কিছু পেশ করা হচ্ছে তা এ বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা মনে করা যাবে না। তা শুধু এ বিষয়ে প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা। এ আলোচনার উদ্দেশ্য অধিক গবেষণার জন্য মৌলিক সুযোগ করে দেয়া।

সীমাবদ্ধ দায়ের প্রশ্নের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, এটা আধুনিক কর্পোরেট বডিজাকে আইনত এক ব্যক্তির হিসেবে ধারণা করা হয় তার সাথে সংযুক্ত। এ ধারণা অনুযায়ী একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী স্বত্বাগতভাবে একটি স্বতন্ত্র অম্তি এবং ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা রাখে, যা তার শেয়ার হোল্ডারদের ভিন্ন অস্তি থেকে পৃথক। এ পৃথক অস্তিত্ব আইনত একজন আইনত ব্যক্তির মর্যাদা রাখে, যা বাদী এবং বিবাদী হতে পারে, চুক্তি করতে পারে, নিজের নামে সম্পদ রাখতে পারে এবং সকল চুক্তিতে সাধারণ ব্যক্তির আইনগত মর্যাদা রাখে।

এ প্রসংগে মৌলিক জিজ্ঞাসা হল শরীয়তের দৃষ্টিতে "আইনত এক ব্যক্তি" চিন্তা-ভাবনা গ্রহণযোগ্য কি না? যদি একবার "আইনত এক ব্যক্তির" এধারণা গ্রহণযোগ্য করে নেয়া যায় এবং এ কথা মেনে নেয়া যায় যে, شخص قانوني "আইনত এক ব্যক্তির" ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদায় হওয়া সত্ত্বেও তার নামে হওয়া চুক্তিসমূহের আইনগত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তার সাথে ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করা হবে। তাহলে আমাদেরকে সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতিকে ও মেনে নিতে হবে যা পূর্বোক্ত পদ্ধতির একটি যৌক্তিক ফলাফল। তার কারণ সুস্পষ্ট, যদি প্রকৃত লোক অর্থাৎ কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার ঋণদাতাগণ তার পরিত্যক্ত সম্পদ ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের দাবী করতে পারবে না। যদি তার দায়-দায়িত্ব তার সম্পদ থেকে বেড়ে যায়, তাহলে এ কথা নিশ্চিত যে, ঋণদাতাদেরকে লোকসান বহন করতে হবে এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাদের জন্য (এ টাকা ফিরে পাওয়ার) আর কোন সুযোগ বিদ্যমান থাকে না।

আমরা যদি এখন এ কথা মেনে নেই যে, একটি কোম্পানী আইনত একজন ব্যক্তির ন্যায় তাহলে এ সুবাদে ঐসব দায়-দায়িত্ব এবং যিম্মাদারি রাখে যা একজন স্বভাবজাত ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়ে থাকে. তাহলে দেউলিয়া কোম্পানীর উপরও এই উসল প্রযোজ্য হবে। কোম্পানী যখন দেউলিয়া হয়ে যায় তখন তার সম্পদ তরল (Liquidation) আকতিতে রূপান্তরিত করা হয়। আর কোন কোম্পানীর তারল্য (তার সম্পদ বিক্রি করে নগদ আকৃতিতে রূপান্তরিত করা) এক ব্যক্তির মৃত্যুর ন্যায়। কেননা. তারল্যের পর কোম্পানী বেশিদিন বিদ্যমান থাকে না। যখন একজন প্রকৃত লোক দেউলিয়া হয়ে মৃত্যুবরণ করে তখন তার ঋণদাতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়. সূতরাং আইনত এক ব্যক্তির ঋণদাতাগণও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যখন তার তারল্যের দ্বারা তার আইনগত বছর পর্ণ হয়ে যাবে।

সূতরাং মৌলিক প্রশ্ন এই যে. "আইনত এক ব্যক্তির" চিন্তা-পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কি না?

"আইনত এক ব্যক্তি" যার অস্তিত্ব আধুনিক অর্থ- ব্যবস্থা এবং আইনগত পদ্ধতিতে পাওয়া যায়, এ প্রসংগে যদিও ইসলামী ফিকহের গ্রস্থাবলীতে কোন আলোচনা করা হয়নি কিন্তু এমন কতগুলো দুষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে যেগুলো থেকে ইসতিম্বাত-করে "আইনত এক ব্যক্তির" চিন্তা পদ্ধতির হুকুম উদঘাটন করা যেতে পারে।

### (১) ওয়াক্ফ

প্রথম দৃষ্টান্ত হল ওয়াক্ফ সম্পর্কে। ওয়াক্ফ একটি ধর্মীয় এবং আইনগত প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যক্তি তার সম্পদের কিছু অংশ কোন ধর্মীয় কিংবা কোন কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। সম্পদ যখন ওয়াক্ফ করে দেয় তখন থেকে ঐ সম্পদ ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় আর বিদ্যমান থাকে না। যাদের জন্য সম্পদ ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তারা সে সম্পদের ভোগ-ব্যবহার কিংবা আয়-ইনকাম থেকে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু তারা ঐ সম্পদের মালিক হয় না। ঐ সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, ফিক্হবিদগণ ওয়াক্ফের সাথে সাতন্ত্র্যিক আইনগত অস্তিতু লাভের আচরণ করেছে এবং তার দিকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পুক্ত করেছে যা স্বভাবজাত ব্যক্তির হয়ে থাকে। এ কথাটি মুসলিম ফিক্হবিদদের ওয়াক্ফ সম্পর্কে বর্ণিত দু'টি মাসআলা থেকে সস্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথম মাসআলা. যদি ওয়াকফের আয় থেকে কোন সম্পদ ক্রয় করা হয়, তাহলে তা স্বয়ং ওয়াক্ফের অংশ হয়ে যাবে না। বরং ফিক্হবিদগণ বলেন যে, এ ক্রয়কত সম্পদ ওয়াকফের মালিকানাধীন মনে করা হবে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, একজন প্রকৃত লোকের ন্যায় ওয়াকফও কোন সম্পদের মালিক হতে পারে।

**দ্বিতীয় মাসআলা** ফিকহবিদগণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যে অর্থ মসজিদকে দান হিসেবে প্রদান করা হয়, তা ওয়াক্ফের অংশ নয়, বরং তা মসজিদের মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হবে।<sup>২</sup>

এখানেও মসজিদকে অর্থের মালিক ধরা হয়েছে। এ উসল কোন কোন মালেকী ফিকহবিদও সম্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তারা বর্ণনা করেছেন যে, মসজিদ কোন জিনিসের মালিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। মসজিদের এ যোগ্যতা হল পরোক্ষভাবে (Constructive), পক্ষান্তরে একজন মানুষের যোগ্যতা হল প্রত্যক্ষভাবে (Physical) ৷°

আরেকজন মালেকী ফকীহ আহমাদ দারদির মসজিদের নামে অসীয়ত कतारक मिक वर्ल मावाख करतरहन। आत मनीन रिस्मर्ट व कथारे বলেছেন যে. মসজিদ সম্পদের মালিক হতে পারে, শুধুমাত্র এতটুকুই নয়, বরং তিনি এ উসূলকে বিস্তৃত করে মুসাফিরখানা এবং পুলের উপরও প্রযোজ্য করেছেন, তবে শর্ত হল তা ওয়াক্ফ হতে হবে।

১. আল-ফতওয়া আল হিন্দিয়া, কিতাবুল ওয়াক্ফ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং-৪১৭।

২. আল-ফতওয়া আল হিন্দিয়া, কিতাবুল ওয়াক্ফ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা নং- ২৪০ ঃ এলাউস সুনান, খণ্ড ১৩, পষ্ঠা নং- ১৯৮।

७. اخرشى على الخليل . ७ प्रष्ठेग, ४७ १, शृष्ठी न१-५० ا

এসব দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফিক্হবিদগণ এ কথা সমর্থন করেছেন যে, ওয়াক্ফ সম্পদের মালিক হতে পারে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ওয়াক্ফ কোন ব্যক্তি নয়, তদুপরি মালিক হওয়ার ব্যাপারে তার উপর মানুষের হুকুমই প্রয়োগ করা হয়েছে। যখন একবার তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাহলে তার যৌক্তিক ফলাফল এটা হবে যে, সে তা বিক্রি করতে পারবে, ক্রয় করতে পারবে, সে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাও হতে পারবে, বাদী এবং বিবাদীও হতে পারবে। এমনিভাবে আইনত এক ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্য তার সাথে সম্পৃক্ত হবে।

## (২) বাইতুল মাল

পূর্ববর্তী ফিক্হী গ্রন্থাবলীতে "আইনত এক ব্যক্তির" দ্বিতীয় যে উদাহরণটি পাওয়া যায় তাহল বাইতুল মাল। বাইতুল মাল যেহেতু জনগণের সম্পদ সেহেতু ইসলামী রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোনভাবে বাইতুল মাল থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার মালিক হওয়ার দাবী করতে পারবে না। তদুপরি বাইতুল মালেরও কিছু দায়িত্ব এবং যিম্মাদারী থাকে, প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম ছারাখছী (রহ.) "আল-মাবসূত" গ্রন্থে বলেন, "বাইতুল মালের উপর এমন যিম্মাদারী এবং তার জন্য এমন অধিকারও প্রমাণিত হতে পারে যা অজ্ঞাত।"

অন্যত্র বলেন, "যদি ইসলামী রাজ্যের শাসনকর্তার সৈনিকদের বেতনভাতা প্রদানের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাইতুল মালের খাজনা-ট্যাক্সের ফান্ডে অর্থ না থাকে, তাহলে সে বেতন-ভাতা যাকাতের ফান্ড থেকে প্রদান করতে পারবে, কিন্তু যাকাতের ফান্ড থেকে গৃহীত অর্থ খাজনা-ট্যাক্সের ফান্ডের দায়িত্বে ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।" এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র বাইতুল মালই নয় বরং বাইতুল মালের আভ্যন্তরীণ ফান্ডও একে অপর থেকে ঋণ গ্রহণ এবং প্রদান করতে পারে। এসব ঋণের দায়-দায়িত্ব রাজ্যের শাসনকর্তার উপর বর্তাবে না, বরং বাইতুল মালের সংশ্লিষ্ট ফান্ডের উপর বর্তাবে। এর অর্থ হল, বাইতুল মালের প্রত্যেক ফান্ড স্বতন্ত্রএবং অস্তিত্ব রাখে, এ হিসেবে বাইতুল মাল ঋণ হিসেবে অর্থ গ্রহণ এবং প্রদান করতে পারে। তার উপর ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার বিধানও প্রয়োগ হবে। যেমনিভাবে "আইনত এক ব্যক্তি" বাদী এবং বিবাদী হতে পারে, তেমনিভাবে বাইতুল মালের এ ফান্ডও বাদী এবং বিবাদী হতে পারে। এর অর্থ হল, ইসলামী ফিক্হবিদগণ বাইতুল মাল সম্পর্কে "আইনত এক ব্যক্তির" পদ্ধতিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

## (৩) যৌথ অংশীদারিত্ব

জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে "আইনত এক ব্যক্তির" পদ্ধতির কাছাকাছি আরেকটি উদাহরণ ফিক্হে শাফে'য়ীতে পাওয়া যায়। ফিক্হে শাফে'য়ীর একটি নির্ধারিত উসূল অনুযায়ী যদি একাধিক ব্যক্তি মিলে তাদের যৌথ-ব্যবসা পরিচালনা করে, যে ব্যবসায় উভয়ের মালিকানাধীন সম্পদ মিশ্রিত হয়ে আছে। যাকাত তাদের যৌথ-সম্পদের উপর সামগ্রিক হিসেবে ওয়াজিব হবে, যদিও তাদের কেউ এককভাবে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক নাও হয়। কিন্তু সামগ্রিক সম্পদের সমুদয় মূলধন যদি নেসাব থেকে অধিক হয়, তাহলেও যাকাত পূর্ণ যৌথ মালের উপর ওয়াজিব হবে, যে সম্পদে প্রথমোক্ত ব্যক্তির অংশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণে যে ব্যক্তির অংশ নেসাব থেকে কম সে সামগ্রিক সম্পদে তার মালিকানা অনুপাতে যাকাত পরিশোধে অংশীদার হবে, অথচ যদি প্রত্যেকের একক এবং ব্যক্তিগতভাবে যাকাতের হিসাব করা হত, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হত না।

এই উসূল যাকে خلط الشيوع "যৌথ অংশীদারিত্ব" বলা হয়, পশুর যাকাতের উপর অধিক শক্তিশালী ভাবে প্রযোজ্য হয়। যার ফলে কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে তার চেয়ে বেশি যাকাত পরিশোধ করতে হয় যদি

১. সারাখসী, আলমাবসূত : খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৩৩।

২. সারাখসী, আলমাবসূত : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা নং-১৮।

তার থেকে এককভাবে যাকাত নেয়া হত এবং কখনো কখনো তার চেয়ে কম যাকাত ওয়াজিব হয়।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"لا يجمع بين مفترق و لايفرق بين مجتمع مخافة الصدقة"

"যাকাতের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য পৃথক পৃথক সম্পদ একত্রিত করা যাবে না এবং যে সম্পদ একত্রিত আছে তা পৃথক করা যাবে না।"

যৌথ অংশীদারিত্বের এ উসূল ফিক্হে মালেকী এবং ফিক্হে হাম্বলীতেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কিছুটা ব্যবধানের সাথে সমর্থন করা হয়েছে। এ উসূলের গভীরে আইনত এক ব্যক্তির মৌলিক চিন্তা-ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। এ উসূল হিসেবে যাকাত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয় না বরং যৌথ সম্পদের উপর ওয়াজিব হয়। এর অর্থ হল, "জয়েন্ট স্টক" কোম্পানীর সাথে ব্যক্তি বিশেষের আচরণ করা হয়েছে এবং যাকাতের দায়িত্ব সেই অন্তিত্বের দিকেই অর্পণ করা হয়েছে। এটা যদিও পুরোপুরিভাবে "আইনত এক ব্যক্তির" পদ্ধতি নয় কিন্তু অবশ্যই তার একেবারে কাছাকাছি।

# (৪) ঋণে বেষ্টনকৃত মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ

চতুর্থ উদাহরণ ঐ সম্পদ যা এমন মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত, যে মৃতব্যক্তির দায়িত্ব তার পরিত্যক্ত সম্পদ অপেক্ষা বেশি। সংক্ষেপে আমরা তাকে "পরিত্যক্ত ঋণী" বলতে পারি।

ফিক্হবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী এ সম্পদ মৃতব্যক্তির মালিকানায়ও নয়। কেননা, সে এখন জীবিত নেই। উত্তরাধিকারীদের মালিকানায়ও নয়। কেননা, পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকারীগণ অপেক্ষা ঋণদাতাদের প্রাধান্য রয়েছে। তা ঋণদাতাদের মালিকানায়ও নয়। কেননা, এখন পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করা হয়নি। উত্তরাধিকারীগণ এ পরিত্যক্ত সম্পদ দাবী করার অধিকার রাখে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যত তা তাদের মাঝে বন্টন না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মালিকানায় যাবে না। যেহেতু তা কারো মালিকানায় নয়, সেহেতু উক্ত সম্পদের স্বতন্ত্র অন্তিত্ব রয়েছে। তাকে

আইনত স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিও বলা যেতে পারে। মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারগণ কিংবা তার নমিনী কার্যনির্বাহক হিসেবে উক্ত সম্পদের দেখাশুনা করবেন। কিন্তু তারা উক্ত সম্পদের মালিক হবে না। বণ্টন করে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যদি কিছু ব্যয়ও হয়, এ ব্যয়ও সেই পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে পূর্ণ করা হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয়, তাহলে "ঋণে বেষ্টনকৃত মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ" স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখে। যে বিক্রিও করতে পারে, ক্রয়ও করতে পারে, ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাও হতে পারে, এবং "আইনত এক ব্যক্তির" বৈশিষ্ট অধিকহারে এতেই পাওয়া যায়। শুধু এতটুকুই নয়, বরং ঐ "আইনত এক ব্যক্তির" দায়-দায়িত্ব তার বিদ্যমান সম্পদ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। যদি এ সম্পদ ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট না হয়, তাহলে ঋণদাতাগণ অবশিষ্ট ঋণের জন্য উত্তরাধিকারগণসহ কারো থেকে দাবী করতে পারে না এবং তাদের জন্য (ঐ ঋণ ফিরে পাওয়ার) আর কোন ব্যবস্থাই থাকে না।

এ কয়েকটি উদাহরণ যে উদাহরণে ফকীহগণ আইনত এক ব্যক্তিত্বের কথা আলোচনা করেছেন যা "আইনত এক ব্যক্তির" সাদৃশ্য। এসব উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, "আইনত এক ব্যক্তির" চিন্তা-ভাবনা ইসলামী ফিক্হের জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। যদি এসব দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে কোম্পানীর ক্ষেত্রে আইনত এক ব্যক্তি ধারনাকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে আমার ধারণা হল এতে বড় ধরনের কোন আপত্তি উত্থাপিত হবে না।

যেরপ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, কোন কোম্পানীর সীমাবদ্ধ দায়ের প্রশ্ন "আইনত এক ব্যক্তির" ধারনার সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। যদি আইনত এক ব্যক্তির সাথে তার দায়-দায়িত্ব এবং অধিকারের ব্যাপারে প্রকৃত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা হয়, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মালিকানাধীন সম্পদ পর্যন্তই দায়িত্বশীল হয়। যদি কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার অবশিষ্ট দায়িত্বের বোঝা অন্য কোন ব্যক্তির উপর এমনকি আত্মীয়তার বন্ধনে যতই নিকটবর্তী হোক তার উপরও অর্পণ করা

যাবে না। তার সাথে সাদৃশ্যতার ভিত্তিতে কোম্পানীর সীমাবদ্ধ দায়কেও সঠিক বলা যেতে পারে।

#### গোলামের মালিকের সীমাবদ্ধ দায়

আমি এখানে আরেকটি উদাহরণ পেশ করতে চাই, যা জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর একেবারে কাছাকাছি উদাহরণ। এ উদাহরণের সম্পর্ক আমাদের অতীতকালের সে যুগের সাথে যে যুগে গোলামীর প্রচলন ছিল. গোলামদেরকে তাদের মনিবের মালিকানা মনে করা হত এবং গোলামের ব্যবসা স্বাধীনভাবে করা হত। যদিও আমাদের যুগে গোলামীর প্রতিষ্ঠান একটি অতীতকালের গল্প-কাহিনী। কিন্তু গোলামের ব্যবসার সাথে সংশ্রিষ্ট বিভিন্ন মাসআলার উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের ফকীহগণ যে আইনগত উসূল বর্ণনা করেছেন, তা এখনো ইসলামী ফিক্তের কোন তালেবে ইলমের জন্য উপকারী হতে পারে এবং আমরা আমাদের আধুনিক মাসআলার সমাধানের জন্য সেসব বিধি-বিধানকে ব্যবহার করতে পারি। এ হিসেবে মনে করা যায় যে, এ দৃষ্টান্ত বিবেচনাধীন প্রশ্নের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে।

সে যুগে গোলাম দু'ধরনের হত। প্রথম প্রকারের গোলাম যাদেরকে তাদের মালিকের পক্ষ হতে কোন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেয়া হত না। এ ধরনের গোলামকে 🥶 "ক্বিন" বলা হত। এছাড়া আরেক প্রকারের গোলাম ছিল যাদেরকে তাদের মালিকের পক্ষ হতে ব্যবসার অনুমতি প্রদান করা হত। এ ধরণের গোলামকে العبد الماذون "অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম" বলা হত। এ ধরনের গোলামকে প্রাথমিক পুঁজি তার মালিকের পক্ষ হতে সরবরাহ করা হত। কিন্তু এ গোলাম সর্বপ্রকার ব্যবসায়িক চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীন থাকত। তার ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত পুঁজি সম্পূর্ণভাবে তার মালিকের হত। আয়ও তার মালিকেরই হত এবং গোলাম যা কিছু কামাই করত তার মালিক তার একক এবং বিশেষ সে সবের মালিক হতো। যদি ব্যবসা চলাকালীন এ গোলাম ঋণী হয়ে যেত, তাহলে তা সেই অর্থ এবং মালামাল দ্বারা পরিশোধ করা হত যা গোলামের নিকট বিদ্যমান থাকত।

যদি গোলামের নিকট বিদ্যমান নগদ অর্থ এবং দ্রব্য-পণ্য ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট না হত. তাহলে ঋণদাতা উক্ত গোলামকে বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা স্বীয় পাওনা পুরণ করার অধিকার রাখত। কিন্তু যদি গোলাম বিক্রি করেও সে ঋণ পরিশোধ না হত এবং গোলাম ঋণী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করত, তাহলে ঋণদাতা তার অবশিষ্ট পাওনার জন্য গোলামের মালিকের নিকট দাবী করতে পারত না।

এখানে মূলত সমগ্র ব্যবসার মালিক মনিব। গোলাম শুধুমাত্র ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনের জন্য একজন মাধ্যমস্বরূপ। গোলাম ব্যবসার কোন জিনিসেরই মালিক নয়। তদুপরি মনিবের দায়িত্ব তার বিনিয়োগকত পুঁজি এবং গোলামের মূল্য পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। গোলামের মৃত্যুর পর ঋণদাতা মনিবের ব্যক্তিগত অন্যান্য সম্পদের উপর কোন দাবী করতে পারত না।

এগুলো ইসলামী ফিক্হে প্রাপ্ত কাছাকাছি উদাহরণ যা কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের সীমাবদ্ধ দায়ের খুবই সাদৃশ্য।

এ পাঁচটি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, "আইনত এক ব্যক্তি" এবং সীমাবদ্ধ দায়ের চিন্তা-ভাবনা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার পরিপত্তি নয়। কিন্তু এ কথাকে গুরুত্ব দিতে হবে যে, সীমাবদ্ধ দায়ের উক্তপদ্ধতি মানুষদেরকে ধোঁকা দেয়া এবং লাভজনক ব্যবসার ফলে সৃষ্ট স্বভাবগত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম যেন না হয়। সুতরাং এ পদ্ধতিকে পাবলিক কোম্পানী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে যারা তাদের শেয়ার সাধারণ মানুষদের জন্য চালু করে। পাবলিক কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা এত বেশি হয় যে, তাদেরকে ব্যবসার দৈনিক কর্মকাণ্ড এবং সম্পদ অপেক্ষা অধিক ঋণের দায়িতুশীল করা যায় না।

যথাসম্ভব প্রাইভেট কোম্পানী এবং অংশীদারিত্বের (Partnerships) সাথে সীমাবদ্ধ দায়ের পদ্ধতির প্রয়োগ না হওয়া উচিত। কেননা, কার্যত শেয়ার হোল্ডার এবং অংশীদারী ব্যবসার দৈনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সহজেই তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং সে ব্যবসার সকল দায়-দায়িত্ব তাদের উপরও অর্পিত হওয়া উচিত। তবে নিষ্ক্রিয় অংশীদার (Sleeping Partner) কিংবা প্রাইভেট কোম্পানীর এমন শেয়ার হোল্ডারগণ এর ব্যতিক্রম যারা ব্যবসায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না এবং অংশীদারদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী তাদের দায়-দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে।

যদি চুক্তির মাঝে নিদ্ধিয় অংশীদারের (Sleeping Partner) দায়দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে ইসলামী ফিক্হ অনুযায়ী এর অর্থ হবে সে
সক্রিয় অংশীদারদের (Working Partner) কে ব্যবসার সম্পদ অপেক্ষা
অধিক ঋণ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেনি। এ ক্ষেত্রে যদি ব্যবসার ঋণ
একটি নির্দিষ্ট সীমার উধ্বের্গ চলে যায়, তাহলে এর দায়-দায়িত্ব সক্রিয়
অংশীদারদের উপর বর্তাবে যারা এ সীমার উধ্বের্গ ঋণ করেছে।

উপরোল্লেখিত আলোচনার সারাংশ হল, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সীমাবদ্ধ দায়ের চিন্তা-ভাবনাকে পাবলিক জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এবং এমন কর্পোরেট বডিজের জন্য সঠিক বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে যারা তাদের শেয়ার সাধারণ লোকদের জন্য চালু করে। এ চিন্তা-ভাবনাকে কোন ফার্মের নিদ্ধিয় অংশীদার (Sleeping Partner) এবং প্রাইভেট কোম্পানীর ঐসব অংশীদারদের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে যারা ব্যবসার ম্যানেজমেন্ট ও ব্যবস্থাপনায় কার্যত অংশগ্রহণ করে না। কিন্তু কোন অংশীদারী কারবারের সক্রিয় অংশীদার এবং প্রাইভেট কোম্পানীর কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণকারী অংশীদারদের দায়-দায়ত্ব সীমাবদ্ধ না হওয়া উচিত।

পরিশেষে আমরা পুনর্বার ঐ কথা উত্থাপন করছি যা প্রারম্ভেই বলেছি যে, সীমাবদ্ধ দায়ের মাসআলা যেহেতু একটি নতুন মাসআলা, যার শর্মী সমাধানের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা হওয়া আবশ্যক। এ কারণে উল্লেখিত আলোচনাকে এ বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা মনে না করা উচিত। এটা শুধুমাত্র প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল, এ ব্যাপারে আরো অধিক আলোচনা এবং সত্যানুসন্ধানের সুযোগ রয়েছে।

# ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম (একটি বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা)

ইসলামী ব্যাংকিং বর্তমান যুগে একটি অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য হয়ে গিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃহদায়তন পুঁজি নিয়ে নতুন নতুন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আধুনিক ব্যাংকও ইসলামিক শাখা (Islamic Windows) কিংবা অধীনস্থ ইসলামী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করছে। এমনকি অমুসলিম ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানও এ ময়দানে প্রবেশ করছে এবং অধিকহারে মুসলমানদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আগত দশকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিধি कमপক्ष षिछ् राय यात वनः जामा कता यात्र रा, इमनामी ব্যাংকসমূহের লেনদেন পৃথিবীর আর্থিক চুক্তির একটি বড় অংশকে পরিবেষ্টন করে নিবে। কিন্তু ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বিস্তৃত করার পূর্বে নিজেদের বিগত দু'দশকের কার্যক্রম সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করা উচিত। কেননা প্রত্যেক নিত্য নতুন পদ্ধতির জন্য অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিত এবং স্বীয় কর্মকাণ্ডের উপর পুনর্বার দৃষ্টিপাত এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির বাস্তব-সম্মতভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। যে সময় পর্যন্ত আমরা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভালো-মন্দের পর্যালোচনা না করব, সে সময় পর্যন্ত আমরা পূর্ণ সফলতার দিকে অগ্রসর হওয়ার আশা করতে পারি না। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী শরীয়তের আলোকে ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা করা উচিত এবং এ কথা সুস্পষ্ট করা যে, তারা কি পেয়েছে এবং কি হারিয়েছে।

একবার মালয়েশিয়ায় একটি প্রেস-কনফারেন্স চলাকালীন সময় বক্ষমাণ গ্রন্থের লেখকের নিকট ইসলামী অর্থব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমার উত্তর ছিল বিপরীতমুখী। আমি বলেছিলাম, ইসলামী অর্থব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অনেক বড় ভূমিকা আছেও আবার নেইও। এ অধ্যায়ে সেই উত্তরের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা রাখার অর্থ হচ্ছে, ইসলামী ব্যাংকের এটা দীপ্তমান সাফল্য যে, তারা এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে শরীয়তের অনুসরণের জন্য একটি বিরাট পথ সুগম করে দিয়েছে। সুদবিহীন অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়া মুসলমানদের একটি সুন্দর সপু ছিল। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং শুধুমাত্র একটি কাল্পনিক বিষয় ছিল, যে বিষয়ে রচনা-প্রবন্ধের মাধ্যমে গবেষণা করা হত এবং তার কোন বাস্তবরূপ বিদ্যমান ছিল না। এসব ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানই এ স্বপ্ন এবং কাল্পনিক বিষয়কে বাস্তবায়ন করে জীবন্ত এবং বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা এ কাজ এমন এক পরিবেশে করেছে, যে পরিবেশে এ দাবী করা হত যে, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানই সুদবিহীন চলা সম্ভব নয়।

मुनठ এটা ইসলামী ব্যাৎকের অত্যন্ত দুঃসাহসী পদক্ষেপ ছিল যে. তারা এ দৃঢ়সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হয়েছে যে, তাদের যাবতীয় চুক্তি ইসলামী শরীয়তসম্মত হবে এবং তাদের সকল কর্মকাণ্ড সুদের সাথে জড়িত হওয়া থেকে পবিত্র থাকবে।

ঐসব ইসলামী ব্যাংকের একটি বড় ভূমিকা এই যে, যেহেতু এ ব্যাংক শরীয়াহ সুপারভাইজারী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সেহেতু তারা শরীয়তের বিজ্ঞজনদের সামনে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশু উত্থাপন করেছে, যার ফলে তারা শুধুমাত্র বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কায়-কারবার উপলব্ধিরই সুযোগ পাননি বরং শরীয়তের আলোকে সেগুলো পর্যালোচনা করত শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য তার বিকল্প পদ্ধতি ও পেশ করার সুযোগ পেয়েছে।

এ কথা অবশ্যই বুঝা উচিত যে, আমরা যখন বলি ইসলাম সর্বকালের সর্বাবস্থায় প্রত্যেক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান পেশ করতে সক্ষম। তার অর্থ এটা নয় যে, কুরআন-হাদীস এবং মুসলিম আলিমদের ইসতিমাতকৃত বিধি-বিধানে আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের যাবতীয় বিষয়াদি বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। বরং উদ্দেশ্য হল, কুরআন এবং হাদীস বিস্তৃত এবং ব্যাপক মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেগুলোর আলোকে প্রত্যেক যুগের আলিমগণ তাদের যুগের নিত্য-নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে পারে। শরীয়তের আলোকে এ নিত্য-নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য শরীয়ত বিজ্ঞজনদের বিরাট ভূমিকা পালন করতে হয়। তাদেরকে প্রতিটি সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে নির্ধারিত উসূল এবং ইসলামী ফিক্হের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত বিধি-বিধানের আলোকে গবেষণা করতে হয়। এ কাজকে "ইস্তিমাত" এবং "ইজতিহাদ" বলা হয়। ইজতিহাদ এবং ইস্তিম্বাতের এ সুযোগ ইসলামী ফিক্হকে ইল্ম এবং হিকমতের এমন রত্ন-ভাণ্ডার দিয়েছে, অন্য কোন ধর্ম যার সমকক্ষ পরিলক্ষিত হয় না। এমন একটি সমাজ যে সমাজে শরীয়তের বিধি-বিধান পুরোপুরিভাবে পালিত হচ্ছে, সেখানে ইজতিহাদ এবং ইসতিমাতের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ড ইসলামী ফিকহী উত্তরাধিকারে নতুন বিধি-বিধান এবং চিন্তা-ভাবনা সংযোজন করতে থাকে। যার ফলে প্রায় সকল সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান ইসলামী ফিক্হের গ্রন্থাবলীতে অনুসন্ধান করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীতে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধঃপতন তাদেরকে এ কর্মকাণ্ড থেকে যথেষ্টভাবে বিরত রেখেছে। অনেক ইসলামী দেশ সরাসরি অমুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনস্থ ছিল, যারা শক্তি বলে ইসলাম বিরোধী শাসন পদ্ধতি চালু করেছে এবং মুসলমানদেরকে আর্থ-সামাজিক জীবনে শর্য়ী হিদায়াত থেকে বঞ্চিত রেখেছে। ইসলামী বিধি-বিধান, ইবাদাত, ধর্মীয় শিক্ষা এবং কোন কোন দেশে বিবাহ-শাদী এমনকি তালাক ও উত্তরাধিকারের বিষয়সমূহও সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি থেকে শর্য়ী শাসনকে একেবারে দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছিল।

যেমনিভাবে যে কোন আইনগত ব্যবস্থার উত্থান ও উনুত হওয়া তা কার্যকর এবং প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ইসলামী আইন-কানুনের উত্থানকেও সেই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাজারে যত রকমের ব্যবসায়িক চুক্তি সেকুলারিজম চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে. সেগুলোকে শরীয়তের আলোকে পর্যালোচনা করার জন্য খুব কমই শরীয়ত বিজ্ঞজনদের সামনে পেশ করা হয়েছে। এ কথা সত্য যে, এ সময়ও কোন কোন আমলী মুসলমান কোন কোন আমলী প্রশুসমূহ শরীয়তের আলিমদের নিকট পেশ করেছে, যেগুলোর সমাধান আলিমগণ ফত্ওয়ার আকৃতিতে বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর একটি পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু এসব ফত্ওয়ার সম্পর্ক সাধারণত ব্যক্তিগত মাসআলার সাথে ছিল এবং সেগুলো দ্বারা সেসব লোকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনই পূর্ণ হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি ঃ সমস্যা ও সমাধান

ইসলামী ব্যাংকসমূহের সবচেয়ে বড় খিদমত হল, তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃত ময়দানে আসার কারণে ইসলামী আইন ব্যবস্থা উত্থানের প্রচেষ্টা পুনর্বার চালু হয়েছে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এসব ব্যাংক তাদের দৈনিক উদ্ভূত সমস্যাবলী শরীয়ত বিজ্ঞজনদের সামনে পেশ করে, যারা ইসলামী উসূল এবং বিধি-বিধানের আলোকে তাদের সম্পর্কে বিশেষ আহকাম চালু করে। এ পদ্ধতি দ্বারা শুধু এতটুকুই নয় যে, শরীয়ত বিজ্ঞজন নিত্য-নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে বরং এসব আলিমগণের ইসতিম্বাতের মাধ্যমে ইসলামী ফিক্হেরও উত্থান হয়। সুতরাং কোন কাজকে যদি শরীয়ত বিজ্ঞজন অনৈসলামিক বলে সাব্যস্ত করে. তাহলে শরীয়তের আলিমগণ এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপকদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেগুলোর উপযুক্ত বিকল্প পস্থাও অনুসন্ধান করা হয়। উত্থাপিত সমস্যা সমূহের সমাধান কল্পে শরীয়াহ বোর্ডের গৃহিত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ দ্বারা এ যাবত দশ খণ্ডের কিতাব প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। ইসলামাইজড করণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অর্থ ব্যবস্থাকে এটা একটি বড় ভূমিকা যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এসব ইসলামী ব্যাংকসমূহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হল, তারা নিজেদেরকে আন্তর্জাতিক মার্কেটে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে এবং ইসলামী ব্যাংকিং আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি থেকে পৃথক হওয়ার কারণে সারা পৃথিবীতে ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করছে। এ যাবত আমার উক্তি "অর্থ-ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিরাট ভূমিকা" সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে এসব ব্যাংকের কার্যক্রমে বেশ-কিছু ক্রটি-বিচ্যুতিও রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে মার্জিত ভাষায় শালীনতার সাথে পর্যালোচনা হওয়া উচিত।

সর্বপ্রথম কথা হল, ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি একটি অর্থনৈতিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত যা শরীয়তের উসূল এবং বিধি-বিধানের গভীরে নিহিত রয়েছে। সুদবিহীন ব্যাংকিং-এর দৃষ্টিতে এ দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে সম্পদ বণ্টনে সর্বপ্রকারের শোষণমুক্ত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। যেরূপ আমি আমার বিভিন্ন রচনা-প্রবন্ধে বর্ণনা করেছি যে, সুদি লেনদেনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থি ধনীক শ্রেনীর পৃষ্ঠপোষকতা করা। আমীর শিল্পপতিগণ ব্যাংকসমূহ থেকে বিরাট অংকের অর্থ ঋণ গ্রহণ করে সাধারণ আমানতকারীগণের অর্থকে অধিক লাভজনক প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে। প্রচুর মুনাফা অর্জনের পর তারা সাধারণ আমানতকারীগণকে ন্যুনতম হারে সুদ প্রদান ব্যতীত স্বীয় মুনাফায় অংশীদার হতে দেয় না। এবং এ ন্যূনতম পরিমাণ সুদও স্বীয় উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যয়ে অতর্ভুক্ত করে (সেগুলোর ততটুকু পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি করে) ক্রেতা (জেন সাধারণ) থেকে নিয়ে নেয়। এ কারণে যদি সামষ্টিক দৃষ্টি কোন থেকে (Macro Level) দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, এসব সাধারণ আমানতকারীগণকে তারা কিছুই প্রদান করে না। পক্ষান্তরে যদি প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয়ে যায়, যার কারণে তারা দেউলিয়া হয়ে যায় এবং এর ফলে ব্যাংকও দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে সমুদয় ক্ষতি সাধারণ আমানতকারীগণকে বহন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে সম্পদ বন্টনে সুদ বে-ইন্সাফী এবং অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে।

ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি এর থেকে ভিনুরূপ। শরীয়তের আলোকে (Financing) অর্থায়নের আদর্শিক পদ্ধতি হল মুশারাকা। যে পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান উভয়ে দু'পক্ষ আনুপাতিক হারে অংশীদার হয়। মুশারাকা সাধারণ আমানতকারীগণকে ব্যবসা থেকে অর্জিত প্রকৃত মুনাফায় অংশীদার হওয়ার সর্বোত্তম সুযোগ করে দেয়। আর এ মুনাফা সাধারণ অবস্থায় সুদের হার অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি হতে পারে। যেহেত্ ততক্ষণ পর্যন্ত মুনাফা নির্ধারণ করা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দ্রব্য পরিপূর্ণরূপে বিক্রি না করা হবে। এ কারণে সাধারণ আমানতকারীগণকে (Depositors) পরিশোধকৃত মুনাফার অর্থ উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যে অন্ত র্ভুক্ত করা যায় না। যার ফলে সুদি ব্যবস্থাপনার বিপরীত সাধারণ আমানতকারীগণকে পরিশোধকৃত মুনাফা দ্রব্যের মূল্যে সংযোজন করে ফেরৎ নেয়া যায় না।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর এ দর্শনকে কার্যতভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত রূপ দেয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক মুশারাকা ব্যবহারের পরিধিকে বিস্ত ূত না করবে। এ কথা সত্য যে, মুশারাকা ব্যবহারে কিছু কার্যত জটিলতা রয়েছে। বিশেষত বর্তমান পরিবেশে যে পরিবেশে ইসলামী ব্যাংক একাকিভাবে এবং সাধারণত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সহযোগিতা ব্যতীত কাজ করছে, কিন্তু তদুপরিও এ বাস্তবতা নিজ স্থানে রয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্রমান্বয়ে মুশারাকার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং তাদের জন্য মুশারাকায় অর্থায়নের পরিধিকে বৃদ্ধি করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী ব্যাংকিং-এর এ মৌলিক চাহিদাকে দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছে এবং মুশারাকার ব্যবহারের দিকে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন প্রচেষ্টা বিদ্যমান নেই। এমনকি ক্রমান্বয়ে এ পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হওয়া এবং নির্বাচিত নীতিমালার ভীত্তিতে ও এ প্রচেষ্টা নেই। এ অবস্থার ফলাফল কয়েকটি অসংগতিপূর্ণ উপাদানের আকৃতিতে প্রকাশ হয়েছে।

প্রথম কথা, ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক দর্শন দৃষ্টির আড়ালে রেখে তা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

**দ্বিতীয় কথা হল** মুশারাকা পদ্ধতি ব্যবহার না করে এড়িয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংক মুরাবাহা এবং ইজারা ব্যবহারের উপর বাধ্য হয়ে যাচ্ছে এবং এ ব্যবহারও আধুনিক মানদণ্ড যেমন LIBOR ইত্যাদির স্ট্রাকচার অনুযায়ী হচ্ছে। যার কারণে ইসলামী ব্যাংকের লেন-দেন চূড়ান্ত পর্যায়ে বস্তুগতভাবে সুদি লেনদেন থেকে বৈসাদৃশ্য হয় না। আমি সেসব লোকদের পক্ষপাতিত্ব করি না, যারা প্রচলিত সুদী ব্যাংকের লেনদেন এবং মুরাবাহা ও ইজারার পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য অনুভব করে না, কিংবা যারা মরাবাহা এবং ইজারা সম্পর্কে সে ব্যবসা-ই বিভিন্ন নামে চালু রাখার অভিযোগ করে। কেননা মুরাবাহা এবং ইজারাকে যদি জরুরী শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করা হয়. তাহলে এতে পার্থক্যের অনেক দিক বিদ্যমান আছে যা তাকে সুদি লেনদেন থেকে পৃথক করে দেয়। কিন্তু এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, এ দু'টি পন্থা মূলত শরীয়তে অর্থায়ন পদ্ধতি নয়। শরীয়তের আলিমগণ সেগুলোকে অর্থায়নের জন্য শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, যেখানে মুশারাকা কার্যকর সম্ভব নয়, এবং এ অনুমতিও বিশেষ শর্তসাপেক্ষে দিয়েছেন। এ অনুমতিকে সর্বকালীন নিয়ম-নীতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। আর এমন না হওয়া উচিত যে. ব্যাংকের সকল লেনদেন-কার্যক্রম মুরাবাহা এবং ইজারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

তৃতীয় কথা হল যখন জনসাধারণ এ প্রকৃত তথ্য জানতে পারবে যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহে সংঘটিত লেনদেন দারা লব্ধ আয় প্রচলিত সুদী ব্যাংকসমূহের মতই, তাহলে তারা ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হবে।

চতুর্থ কথা হল যদি ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল লেনদেন-কার্যক্রম উল্লেখিত পন্থাসমূহের (মুরাবাহা, ইজারার) উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে জনসাধারণের সামনে সেসব ব্যাংকের ব্যাপারে যুক্তি পেশ করা জটিল হয়ে যাবে। বিশেষ করে অমুসলিমদের সামনে যারা এ কথা অনুভব করবে যে, এসব কাগজপত্রের তোড়-জোড় ব্যতীত কিছুই নয়।

অনেক ইসলামী ব্যাংকে এ কথা অনুভূত হয়েছে যে, সেখানে মুরাবাহা এবং ইজারাকেও সেগুলোর শরীয়তের কাংক্ষিত পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় না। মুরাবাহার মৌলিক পদ্ধতি এই যে, কোন জিনিস ক্রয় করে তাকে গ্রাহকের নিকট বাকিতে পরিশোধের ভিত্তিতে বিশেষ মুনাফার অনুপাতে বিক্রি করা। (শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরিহার্য হল, উক্ত জিনিস বিক্রির পূর্বে ব্যাংকে মালিকানা এবং কমপক্ষে ব্যাংকের পরোক্ষ কজায় আসতে হবে। যতটুকু সময় সে জিনিস ব্যাংকের কজা এবং মালিকানায় থাকবে ততটুকু সময় তা ব্যাংকের ঝুঁকিতে (Risk) থাকবে।) এটা অনুভূত হয়েছে যে, অনেক ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঐ লেনদেন-কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি করে।

কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ ধারণা পোষণ করে রেখেছে যে, মুরাবাহা সকল বাস্তবিক উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সুদের স্থলবর্তী। এ কারণেই তারা কোন কোন সময় এমন ক্ষেত্রেও মুরাবাহা চুক্তি করে নেয়, যখন গ্রাহকের (Overhead Expenses) দৈনন্দিন উপরি ব্যয়ের জন্য ফান্ডের প্রয়োজন হয়। যেমন, বেতন-ভাতা পরিশোধ, এমন জিনিস এবং সেবার বিল পরিশোধ যা পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। স্পষ্টত যে, এ ক্ষেত্রে কোন মুরাবাহা হতে পারে না। কেননা, ব্যাংক কোন জিনিস ক্রয়-ই করছে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহক কোন ব্যাংকের সাথে চুক্তির পূর্বে দ্রব্য ক্রয় করে অর্থাৎ, পণ্য সরবরাহকারীর নিকট ক্রয়ের অর্ডার প্রদান করে (Buy Back) এবং এই প্রক্রিয়াকে মুরাবাহ হিসেবে বিবেচনা করে, যা কিনা আদৌ মুরাবাহ নয় বরং ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থি। কেননা, বাইব্যাককে সর্বসম্মতিক্রমে শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে স্বয়ং গ্রাহককেই ব্যাংকের পক্ষ হতে এ হিসেবে উকিল নিয়োগ করা হয় যে, সে সংশ্লিষ্ট জিনিস ক্রয় করবে এবং তা গ্রহণের পর নিজেই নিজের কাছে বিক্রি করবে। এ পদ্ধতি মুরাবাহা বৈধতার মৌলিক শর্তানুযায়ী নয়। যদি গ্রাহককেই দ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে উকিল বানাতে হয়, তাহলে তার উকিল এবং ক্রেতা হওয়ার দিক পৃথক পৃথক হওয়া অপরিহার্য। যার অর্থ হল, গ্রাহক সে দ্রব্য ব্যাংকের পক্ষ হতে
ক্রেরে পর ব্যাংককে এ কথা অবগত করা অপরিহার্য যে, সে তার পক্ষ
হতে উক্ত দ্রব্য ক্রয় করে নিয়েছে। অতঃপর ব্যাংক নিয়মতান্ত্রিকভাবে
ইজাব-কবুলের (প্রস্তাব-গ্রহণের) মাধ্যমে সে দ্রব্য গ্রাহকের নিকট বিক্রি
করবে। তবে ইজাব-কবুল ফ্যাক্স কিংবা টেলেক্স ইত্যাদির মাধ্যমেও হতে
পারে।

যেরূপ পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয়ের একটি প্রকার, আর শরীয়তের এটা নির্ধারিত উসূল যে, মূল্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারিত হতে হবে। সুতরাং উভয়পক্ষ যখন মূল্য নির্ধারিত করে নিবে, তাহলে পরবর্তীতে এককভাবে তাতে আর কমবেশি করা যাবে না। এটাও পরিলক্ষিত হয়েছে যে, কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান মূল্য পরিশোধে বিলম্বের কারণে মুরাবাহার মূল্যে সংযোজন করে নেয় যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয়। কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনাদায়ের ক্ষেত্রে মুরাবাহার মধ্যে রোল-অভার (Roll-Over) করে নেয়। স্পষ্টত যে, এ কাজও শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয় নেই। কেননা, যখন একটি জিনিস একবার একজন গ্রাহকের নিকট বিক্রি করা হয়েছে, তাহলে সেই গ্রাহকের নিকট উক্ত দ্ব্য পুনর্বার বিক্রি করা যায় না।

ইজারার লেনদেনেও শরীয়তের কোন কোন চাহিদাকে সাধারণত দৃষ্টির আড়াল করে রাখা হয়। ইজারা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হল, ইজারাদাতা (Lessor) ইজারায় প্রদানকৃত সম্পদের মালিকানার সাথে সম্পৃক্তের কারণে ঝুঁকি বহণ করবে এবং সে ইজারাগ্রহীতাকে (Lessee) উক্ত দ্রব্য ভোগ-ব্যবহারের অধিকার প্রদান করবে যার বিনিময়ে সে ভাড়া (Rent) আদায় করবে। এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ইজারার অনেক চুক্তিতে এসব নিয়ম-নীতির বিরোধিতা করা ও পরিপন্থি কাজ করা হয়। এমনকি ইজারায় প্রদানকৃত সম্পদ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইজারাগ্রহীতা থেকে ভাড়া পরিশোধের দাবী করা হচ্ছে। যার অর্থ হল, ইজারাদাতা মালিকানার ঝুঁকিও (Risk) বহন করছে না এবং

ইজারাগ্রহীতাকে ভোগ-ব্যবহারের অধিকারও ব্যবস্থা করে দিচ্ছে না। এ ধরনের ইজারা শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার পরিপস্থি।

ইসলামী ব্যাংকিং ঐসব নিয়ম-নীতির উপর নির্ভরশীল, যা আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতির নিয়ম-নীতি থেকে ভিন্ন ধরনের। সুতরাং যুক্তিসংগত কথা হল মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে উভয়ের পরিণামও আবশ্যকীয়ভাবে এক ধরনের হবে না। হতে পারে যে, কোন কোন অবস্থায় ইসলামী ব্যাংক বেশি অর্জন করবে এবং এটাও হতে পারে যে, কোন কোন সময় স্বল্প পরিমাণ অর্জন করবে। যদি আমাদের লক্ষ্য এটা হয় যে, আমরা মুনাফার ব্যাপারে আধুনিক ব্যাংকসমূহের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করব, তাহলে আমাদের জন্য ইসলামী উসূলের উপর নির্ভরশীল পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা জটিল হবে। যে যাবৎ ইসলামী ব্যাংকসমূহে বিনিয়োগকারী, তাদের ব্যবস্থাপক এবং গ্রাহকগণ এ বাস্তবতাকে গ্রহণ না করবে এবং বিভিন্ন পরিণতিকে (যেগুলো অপছন্দ হওয়া জরুরী নয়) গ্রহণ না করবে, সে যাবৎ এসব ইসলামী ব্যাংক বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করতে থাকবে এবং সঠিক ইসলামী পদ্ধতি অস্তিত্ব লাভ করবে না।

ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেনদেনকে সমাজের চারিত্রিক উদ্দেশ্য থেকে পৃথক করা যাবে না। এ কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ থেকে এ প্রত্যাশা করা যাচ্ছিল যে, তারা নতুন আর্থিক পলিসী গ্রহণ করবে এবং বিনিয়োগের নতুন মাধ্যম উদ্ভাবন করবে যার দ্বারা উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান এবং ছোট-খাট ব্যবসায়ীদেরকে তাদের জীবনোপায় উন্নত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ দিকে অনেক কম ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান-ই নজর দিচ্ছে। আধুনিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিপরীত যাদের উদ্দেশ্যই শুধুমাত্র বেশির চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের উচিত, তারা যেন সমাজের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করাকেও তাদের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঐসব পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেয় যা সাধারণ লোকদের জীবনোপায় উন্নত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। তাদের উচিত তারা যেন হাউজ ফিন্যান্সিং, গাড়ির অর্থায়ন এবং ভূমি অর্থায়নের নিত্য-

নতুন পদ্ধতি ছোট-খাট ব্যবসায়ীদের জন্য উদ্ভাবন করে। এ ময়দান এখনো ইসলামী ব্যাংকসমূহের দৃষ্টি নিবদ্ধের অপেক্ষায় আছে।

ইসলামী ব্যংকিং-এর মিশনকে ততক্ষণ পর্যন্ত অগ্রসর করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাকংসমূহের পারস্পরিক লেনদেন পদ্ধতি ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী গঠন করা না হবে। এ ধরনের কোন পদ্ধতি না পাওয়া যাওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংক তাদের স্বল্প সময়ের তারল্যের (Liquidity) প্রয়োজন পূরণার্থে প্রচলিত সুদী ব্যাংকসমূহের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয় এবং প্রচলিত সুদী ব্যাংকসমূহ এ ধরনের সুযোগ প্রকাশ্য কিংবা গোপনী সুদবিহীন প্রদান করে না। ইসলামী নীতি-আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এখন কিছুতেই জটিল মনে হয় না। কেননা, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দুশর কাছাকাছি। এসব ব্যাংক মুরাবাহা এবং ইজারার সমন্বয়ে একটি ফান্ড গঠন করতে পারে, যার ইউনিটসমূহ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় চুক্তির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। যদি এসব ব্যাংক এ ধরনের ফান্ড গঠন করে নেয়, তাহলে এব দ্বারা অনেক বিষয় ও সমস্যার সমাধান হতে পারে।

আথেরী কথা হল, ইসলামী ব্যাংকসমূহকে তাদের একটি পৃথক কালচার গঠন করা উচিত। স্পষ্টত যে, ইসলাম ব্যাংকিং চুক্তি পর্যন্ত-ই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলাম উসূল এবং বিধি-বিধানের এমন একটি সংক্ষিপ্তসার যা মানুষের পূর্ণ জীবনকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। এ কারণে "ইসলামী" হওয়ার জন্য শুধুমাত্র ইসলামী উসূলের উপর প্রতিষ্ঠিত চুক্তিসমূহ ডিজাইন করে নেয়া-ই যথেষ্ট নয়। বরং এটাও অপরিহার্য যে, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক রীতি-নীতি এবং তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের থেকে ইসলামী স্বকীয়তার নিদর্শন প্রকাশিত হতে হবে, যার ফলে তারা প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত হিসেবে দৃষ্টিগোচর হবেন। এর জন্য প্রতিষ্ঠান এবং তার ব্যবহাপকদের সার্বিক কার্যক্রমে পরিবর্তন অপরিহার্য।

ইবাদাত- সংক্রান্ত ইসলামী ফারায়েয় এবং চারিত্রিক রীতি-নীতি এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে প্রকাশিত হতে হবে যা নিজেকেই ইসলামী বলে। এটা এমন একটি ময়দান, যে ময়দানে মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠান অগ্রসর হয়েছে, অথচ উচিত ছিল সারা পৃথিবীর ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকলে এই বৈশিষ্ঠ ও গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারেও শরীয়াহ বোর্ডের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে।

যেরপ পূর্বে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ আলোচনার উদ্দেশ্য ইসলামী ব্যাংকসমূহকে নিরুৎসাহী করা কিংবা তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান করা নয়, বরং উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বন্ধ করা যে, তারা যেন তাদের কার্যক্রমকে শর্য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে এবং নিজেদের কর্মপদ্ধতির গঠন ও পলিসী নির্ধারণে বাস্তবসম্মত চিন্তা ভাবনা ও বিবেচনা করে।